ন্তুলীরপ উঞান প্রহত করিলেন। ইহাঁরা উভয়েই ভারত বর্ষের প্রাচীন কালের বেদবেদায়প্রতিপাত্র অভিতর্মী সূত্রে উপাসনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়;ছিলেন। এই ছুই জন সাধ মহাতা ধ্যা ইহাদিগকৈ রাজাসমাজ চির্দিন ভাবনত মৃত্যকে কৃত্যভাৱ মহিত নুমুখার করিবে। এই ত্ই জনের সাহায়ে হিল্মনাজ হিলুথাকিয়া যত হর উনত, হইতে পারে উন্ত হইয়াছে। এই তুই জন আপন আপন জ্পিস্থিত ব্ৰহ্মান্তান এবং ব্ৰহ্মানুৱাগ বলে হিনুসমাজকে অনেক দৰ উন্নত ও বিজ্ঞ্জ করিয়া অবশেষে এত দৰ্উচ্চ ফুনে আন্ময়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিল্ম মাজ ভার কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। ভাহাদিবের দারা সংগ্রন্ত সেই হিলু সমাজ তখন বিধীণ পৃথিবীর দৃটিপথে প্রভিল প্রিবীর দশ দিক হইতে নানা জাতি আগিয়া তথন ে সংস্থত সমাজকে বলিল :-- "সাথপুর হিল্পমাজ, উন্থানের স্তা কত কাল আর ভূমি কেবল আগ্নাল আভির মধ্যে বদ্ধ হাখিবে ও আমরা কি ঈশ্বরের কেছ নচি; আমরা কি তোমার সভারাশির অংশএহণে অধিকারী নহি ৮ হে হিল, কি কারণে তুমি অপরাপর জাতিকে ভোমার স্বর্গীয় সম্পতি িভতু করিবে ৭"

<sup>্</sup>রত্নিবামাত্র সঙ্গীর্ণ রাজসমাজের স্বার্থপরতা হিলুসমাজ আপনার নাস্তি ও সঙ্গীর্ণক্র

হুইয়া জগতের প্রতি ঔ্রামীক্ত প্রকাশ করা যে অনুচিত । ভ্রাফ্র-সমাজ তালা বিল্ফণ্ডপে এক্রপ্তম করিলেন। তথ্ন কানাং করিয়া হিল্পানের দার উত্ত হইল। চীন দেশ হইতে আমেরিকা প্রার প্থিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে সত্ত্বর হিজুভানে প্রবেশ করিল। সত্ত্বর জাতি আসিয়া হি দুস্থানের ধর্কে আপন আপন ধর বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিলুধঝের নিশান, সড়াং করিয়া এখন সেই নিশান ভূতলে পড়িয়া গেল, হিন্ধজের নিশানের পরিবর্তে এখন গগনে সার্দ্রভৌমিক নববিধানের নিশান ·উভিল। ত্রাল্লসমাজের ত্রন্ধ এত দিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রা ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। ্যথানে কেবল বেদ বেদাত্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, ্যাণ, ৰাইবেল, কোৱাণ, ললিত্ৰি সার প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম-শাস্ত আসিল। নববিধানালগারে যেমন বেদ বেদাও পবিত্র তেমনি বাইবেল, কোৱাণ ও বৌদ্ধশান্তও পৰিত্ৰ। নব-বিধানের ভালে ব্যিয়া হিত পাখীদের সঙ্গে খুষ্টান পাখী, মুসলস্থান পাথী, বৌদ্ধ পাথী সকলে একতা হইয়া সুৱে গ্ররে মিশাইয়া ব্রহ্মনাম পান করিতে লাগিল। নববিধানে জাতিভেদ, স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধান রহিল না। নববিধানে সকল জাতি এক মতুষ্যজাতিতে পরিণত হইল। নববিধানে গ্রহাজনের সহিত টেগ্যনদীর জল সন্মিলিত ছইল। নববিধানের আমেরিকাণ্ডিত প্রকাণ্ড এণ্ডিস পিরি-

শিধরোপনি হিমালয় চড়িল। নববিধানে বস্থীয় সাগরের সদ্ধে প্যামিকিক্ সমুদ্র এবং আটলান্টিক সমুদ্র এক হইরা পেল। নববিধানের অভ্যাদরের প্রের্ম এক দিকে একটি ত্থ্য ছিল, নববিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি ত্থ্য প্রকাশিত হইল।

পুর্বেক্তি ছই মহাত্মা বল্পদেশের হিন্দুসমাজকে এত দুর উন্নত কবিয়াছেন যে সেই উন্নতির অবস্থায় নববিধান অনি-ৰাৰ্যা। ব্ৰাক্ষ সমাজ এই তুই জনের দারা এত দুর উচ্চ অবস্থায় আনীত, যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ হইবেই হইবে। পথিবীৰ সঙ্গে দেখা হইবামাত সন্ধীৰ ভাজসমাজ প্রশন্ত হইরাবিশব্যাপী হইল। নববিধান প্রথি-বীর সমুদর ধরতে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি সমূদয় ধর্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার, বলিয়: গ্রহণ করিতে প্রবৃত হইলেন। আদিম অবসাহইতে প্রি-বীতে আজ পর্যার যত ধর্ম প্রবৃত্তি হইয়াছে, নববিধান সমুদ্ধ হইতে সার ত্রমাত্ত এলণ করিতে লাগিলেন পৃথিবীও নববিধানের নিকট আপুনার সমস্ত উংকুইতম সামগ্রী সকল আনিয়া উপস্থিত করিল। পুথিবী নববিধানকে 🛊 বলিলেন, 'হে নব্রিধান, আমাকে ঈশ্বর যত প্রকার সভারতু সৌন্দর্য্য, এবং মহত্ত দিয়াছেন, সে সমস্ত ভোমার হইল। বেদ বেদান্ত, পুরাণ তর, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সংদয় 🖠 ধর্মাস্ত তোমার। ভূমি কিছই প্রিভ্যার করিতে পার না

বেদ ্বেণা তর পূর্বেষ যাহাছিল তাহাও তোমার। তুমি কেবল বেল দেশের কিংবা এক যুগের সচ্চরিত্র সাধুদিগকে ভক্তি করিলা কান্ত হইতে পার না, তুমি আগরের সহিত পৃথিবা সংদ্যাসাধুদিগকে বরণ কর।"

ত্রভাও নববিধানের প্রাভর্ভাবে হিন্দুস্থানের চারিদিকের সীমা ভানিয়া গেল। হিলুর সঙ্গীর্ণ ঠাকুরশ্বর বিস্তৃত ও প্রশান্ত হত্ত হিত্র ভাগিরথীর হুই পার্য ভালিয়া গেল। সকলত জলময়, নববিধানের অকূল সাগরে সমুদ্র ডুবিল। नवविधान इंड्लान शतकान जवर ममन्त्र वर्ग मही व्यानिक्रन করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেদ বেদান্ডের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই। এখনকার বেদ সভা। নববিধান মডে সত্যই বেদ, হুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পুরের্ন দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধড়ের সমুদয় অবতারও ঐ দলে সন্ত্ৰিও হইল। নৰ্বিধানের সকলই অসীম। ইহাতে কিছুই সঙ্কীৰ্ণ ও সাপ্ৰ,দায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা कान विरम्प काल वक्त नरह। यथन विष वाहेरवन हिन না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না যথন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা খাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত ভাহাই নববিধান। যাহা সমুদন্ত বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না, ভাহা নববিধান নহে। নববিধান প্রকাণ্ড, ইহার বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ, ইহার তত্ত্বীরের ভায় বৃহং। কিরু**ণে ইহা** 

সঙ্গীর্ণ বন্ধে বন্ধ থাকিবে । যেমন ইনি বাত্ত প্রারণ করিলেন তৎক্ষণাং কুছ গাত্রাবরণ ছিডিয়া গেল। প্রকাণ্ড হঙী একবার আফালন করিল, আর চারিদিকের প্রাচীর ভাপিরা পড়িল। গাঁহার বাসগৃহ সমন্ত পৃথিবা, তিনি কিরপে ছিলুর একটি ছোট বরে অবরুদ্ধ থাকিবেন । প্রকাণ্ড আকাশ কি আর্থ্য মৃষ্টিতে বন্ধ থাকিবে । নববিধানে সমন্ত ক্রন্ধাণ্ডকে আলিসন করিয়ছেন। নববিধানের মন্তক সর্গো, হন্ত ভাগেকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে অপরিচ্ছির। যে দিন হইতে আমরা ইহা বিধাস করিতে আরম্ভ করিয়ছি দেই দিন হইতে প্রশান্ততর পথে অগ্রসর হুইভেছি।

যে ত্রাহ্মধর্ম কেবল হিন্দুছানের ধর্ম ছিল, সেই ত্রাহ্মধর্ম
এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধর্ম হইল।
নববিধান কেবল হিন্দুদিপের সদ্দে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া
ক্ষান্ত নহেন, হনি পৃথিবীর সম্দদ্ম জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে
আবন্ধ হইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া,
ঈশ্বরের সম্দন্ধ সহানকে ভালবাসিতে শিথিয়াছেন। নববিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্দন্ধ প্রাতন বিধানের
ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, সুতরাং
ইহার সঙ্গে অক্যান্ত বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নৃতন
বিধান স্থতরাং অপরাপর সম্দন্ধ বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন।
একটির পর আর একটি এইরপে যতগুলি বিধান সৃষ্টি অবধি

মাজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহার পূর্বতা এই বর্ত্তমান ব্রধানে সমাবা হইল।

যদিও নববিধান হিলুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহার দের সমস্ত পৃথিবী সম্বদ্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের (क) न(इन, हैनि विश्वीर्श র(कात्र त्राष्ट्र)। करत्रक खन हिल् াজ। ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি সন্তপ্ত হইতে ারেন না। জগজননীর ইন্ডা যে ইনি সমস্ত বিশ্বাজ্য ।ধিকার করেন। সেই জন্ত দেখ ইহার দক্ষিণ বাহ ইমালয়কে ধরিয়াছে এবং বাম বাহু ইউরোপকে ধরিয়াছে। ুর্বে ও পি িন উত্তর ও দক্ষিণ সমূদ্য ইহার রাজ্যান্তগত। কাথায় ব্লিভ্লী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ ব্ধান, কোখায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, সমু-য়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন াই। ইনি সমুদয় ধগুবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ्नि हिल्ल, रवोक, श्रुष्टोन, ग्रुमलगान गकल धर्मारक शूर्व कविरवन । 'হার নিকটে কোন ধর্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ া উপেঞ্চিত হইবে না। ইহার নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন ভনি ভাহা পাইবেন। যাহার যে অভাব ভাহা ইনি পূর্ণ চবিবেন।

এই নৰবিধান পৃথিবীর সমূদ্য ধর্মের সত্যমালার সমষ্টি। হৈাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভূত। এই নৰবিধানকে ানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরোজ্য ধর্মারাজ্য সমস্ক সঙ্গে সঞ্জীর্ণ বিশ্বে বন্ধ থাকিবে 

ক্রে বন্ধ থাকিবে

যে প্রাহ্মধর্ম কেবল হিল্ছানের ধর্ম ছিল, সেই প্রাহ্মধর্ম এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমগুলীর ধর্ম হইল। নববিধান কেবল হিল্ছিগের সঙ্গে সৌহার্ক স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সম্পন্ন জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবহুনে আবদ্ধ ইইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রোমদান করিয়া, ঈশ্বরের সম্পন্ন সহানকে ভালবাসিতে শিধিয়াছেন। নব-বিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্পন্ন প্রাতন বিধানের ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, স্তরাং ইহার সঙ্গে অভাজ বিধানের সাদৃষ্ঠ আছে। ইহা ন্তন বিধান স্তরাং অধান স্থাপর সম্পন্ন বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। একটির পর আর একটি এইরপে যতগুলি বিধান স্থি আবিধ

আজ পর্যায় চলিয়া আসিতেছে তাহার পূর্বতা এই বর্ত্তমান বিধানে সমাধা হইল।

যদিও নববিধান হিন্দৃস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহাঁর সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধ আছে। ইনি একটি কুদ্র দেশের রাজ। নহেন, ইনি বিস্তীর্ণ রাজ্যের রাজা। কয়েক জন হিন্দু প্রজা ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি সম্ভপ্ত হইতে পারেন না। জগজননীর ইকা যে ইনি সমস্ত বিশ্বাজ্য অধিকার করেন। সেই জন্ম দেখ ইইার দক্ষিণ বাহ হিমালয়কে ধরিয়াছে এবং বাম বাহ ইউরোপকে ধরিয়াছে। পূর্বে ও প্∱িম উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্র ইহার রাজ্যান্তর্গত। কোথায় রিত্দী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোখায় মুসলমান বিধান, কোখায় শিক বিধান, স্থ-দয়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি স্থাদয় ধ্য়বিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইনি হিন্দু, বৌৰ, শ্বন্ধীন, মুসলমান সকল ধৰ্মকে পূৰ্ণ করিবেন। ইচার নিকটে কোন ধর্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেঞ্চিত হইবে না। ইহার নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন ভিনি ভাগা পাইবেন। যাহার যে অভাব ভাগা ইনি পূর্ণ কবিবেন।

এই নববিধান পৃথিবীর সমূলয় ধর্মের সত্যমালার সমষ্টি। ইহাতে সমস্ত ধর্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে পেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে মঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বছবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনে।বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি বিজ্ঞানবিরোধী নহেন, ইনি বিজ্ঞানের বন্ধু। নববিধান আকাশের বায়ু, চল্র, সূর্য্য, এহ, ভারা, এবং পৃথিবীর সাগর, পর্ব্বত, সকলের সঙ্গে ঈশবের নামে সংযুক্ত এবং সকল বস্তুর ভিতরে ইনি সার্কভৌমিক ধর্ম উপল্যা করেন। নববিধান আর্ঘ্যজাতি, য়িহুদীজাতি, মুসলমানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফ্রকিরা, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমূদর অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশ্বরের কোন সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের এতি অতুরালী। ইনি ধনী, নিধনি, পণ্ডিত মুর্থ, সাধু অসাধু, অসভ্য স্থসভ্য সকলকেই আপনার আগ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক সকল জাতিকে সম্মান করেন। ইনি বালক যুবক, বুদ্ধ, খুটা, সকলকে যথোপবুক আদর ও সম্রম প্রদান করেন। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধর্মবিজ্ঞানের বত গৃঢ় সত্য আছে সংদয় স্বীকার করেন।

নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম। ইংার মধ্যে কোন প্রকার জন্ম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান বিক্লম কোন মত স্থান পাইতে পারে না। হে নববিধান, তুমি অভান্ত সমস্ত ধর্মবিধানের চাবি, যাই তোমাকে অস্তান্ত ধল্লসিলুকের কুলুপে সংলগ্ন করিলাম তথ্যে যত ধররত্ন গুপ্ত ছিল সমূদ্য প্রকাশিত হইল। তোমার প্রসাদে অভান্ত সমুদ্র ধর্ম্বের তাৎপর্য্য বুঝিলাম। য়িত্দী মুদলমান বন্ধগণ, তোমরা এত দিন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলে তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব কেহ ব্রবিতে পারিল না. আজ নব্রিধানের প্রসাদে তোমাদের আদর হইল। বৈফ্ব ধর্ম্ম তোমাকেও জগং ভালরপে জানিত না, সভা ও জানীরা ভোমাকে অতার ঘণা করিত। নব-বিধানের আবি র্চাবে তোমার নিগ্য তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং তোমার সন্মান বাড়িল। এই নববিধান প্রত্যেক ধর্ম হইতে অনৃত উদ্ধার করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম হইতে সভারত্ন বাহির করিবেন। ইনি স্কলকে উদ্ধার করিবেন। সকলে ইহার আথ্র এহণ করিবে। ইনি সমুদয় বর্দ্ধের সার লইয়া জগংকে প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞানের সামঞ্জুল ও মিলন বুঝাইরা দিবেন। ইনি সকল শান্তকে এক মীমাংলাশাত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সহদয় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন।

সকলেই নববিধানের সৌন্দর্গ্য বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক দিন প্রণাম করিবে। আমাদের বন্ধ নববিধান, ভূমি এত দিন ছিলে কোথায় ৪ তোমা বিহনে দিলু, বৌদ্ধ, ইটান, নুসলমান, সকলেই প্রপ্রের সঙ্গে বিবাদ করিত এবং
সকলেই লাগুবিরোধনিবন্ধন ওংগে করে প্লান ছিল। তুনি
এত কাল কেন আমানের মধ্যে আসিয়া বিবাদত্রন করিলে
ন গ্ নববিবান, আগে গদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সাল ভাগন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইন্ডান্ন আসিতে পারিতে না। ভগবান্ ভোমাকে যধাসমের পাঠাইলেন।
যাহা ছউক, ভোমার আগমনে পুথিবার আশা ও আনন্দ হইল। ভোমার প্রভাবে পুথিবীর চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া প্রস্পরের হন্ত ধারণ করিতে লাগিলেন।
জন্ম নববিবানের জন্ম, জন্ম নববিবানের জন্ম!

## পৃথিবীর মহাজনগণ।

রবিবার ২৬শে পৌষ, ১৮০২ শক; ৯ই জানুয়ারি ১৮৮১।

উৎসব নিকটবন্তা। এ সমরে কণ্চিত্রা আন্যাদিপের পক্ষে কটবা। সময়েটিত কাব্যিক্শ অলেচনা। সমাজ নেতার আন্ধেরা বলিবেন, "আমরা তুই জনের নিকট ক্ষা সেই এই জনকে কৃতজ্ঞা উপহার দিব, আর কাহাকেও কৃতজ্ঞা দিব না।" তাহারা কেবল সুই জন উপকারী বজুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবে, তাহারা আজসমাজের সংস্থাপক ও আক্ষমাজের পুছিসাপক মহোদ্য দ্বরে নিকট কৃতজ্ঞভালেরে প্রণত হইবে। সামান্য আলা বলেন "এই তুই জনের নিকট আনি ও দেশ ভিপদ্ধত, পুত্রাং ইইাদের ঝন পরিশোধ করিতে হইবে।"
উক্তরোধীর রাজা বলিলেন, "না, আমি কেবল এই তুই জনের
নিকট ক্ষণী নহি, যদি এই স্প্রাহে আমার ও রাজাসমাজ্যের
ঝন প্রনা করা উচিত হয়, তাহা হইলো আমক মহাজনের
নিকট আমি ও আমার দেশ ক্ষী।" তুই জন কেন, শতাধিক
কাজির কাছে আমরা ক্ষণী। সমস্ত হিমাব প্রাালোচনা করা
ইউক, কোন মহাজনের নিকট কত ক্ষণ করিয়াছি তাহা দেখা
ফাইন, কমন কত মহাজন আছেন বাহারা ধদ প্রায় পান
নাই। উন্সাবের আপে সমুদ্ধ মহাজনদিগের হিমাব পরিধার করিয়ালই।

মক্রথেমে িনি আমাদের স্কল্ফে জীবন দান করিয়া-ছেন সেই স্থাভিপতির নিকটে আমরা স্কল্টে ক্ষী। তার পর সাত্র ম্থাদিগের নিকটে আমরা স্কল্টে ক্ষী। তার পর সাত্র ম্থাদিগের নিকটে আমরা প্রা। তারির আর র হইতে যত সারু দেশে দেশে, বুরো ধুরো, জরতার্ব হইরা জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁগাদিগের প্রত্যেকর নিকটে তাগ্রমাজ ক্ষী। আপাততঃ দেখিতে গেলে গ্রাক্ ক্ষী। আপাততঃ দেখিতে কোন সম্পর্ক নহান ভারত্য মালে হিল্পের না ভারা, নাধ্য, না রাজ্যনম্পর্কে কোন সম্পর্ক আছে। মহামতি স্কেটিয় এর্থেন্সনগরের হ্রক্দিগের গুরু। তিনি আদি মনোবিজ্যানিথ ছিলেন। ভারত্বর্থ হুইতে বত দ্বে হাঁহোর বাস্থান। বৃদ্ধ স্ক্রেটিয়, ভুমি ক্ষন ভারত্বর্থ এস নাই, ভূমি ভারত্বর্থ

দেখও নাই, তথাপি ভারতবাসী কেন তেমার কাছে এবী হইল 
ং তোমার নিকটে কিরপে ভারত মনোবিজান শিখিল 
ং 
রজ সফ্রেটিস, তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতে মনোবিজ্ঞানের গুরু হুইয়াছ। ভোমার নিকটে ভারত মনোবিজ্ঞানের গুরু হুইয়াছ।

বিজ্ঞীদিপের প্রধান নেতঃ মুসা, তুমি বজদরস্থ বিজ্ঞীদিপের ভাতিভাজন নেতা ছিলে, তুমি কিরপে হিণুস্থানের প্রকা ভাতির আম্পদ হইলে ও হিণুস্থানে বড় বড় অংগা সাধু আছেন, গালারা ভোমাকে বিজ্ঞীয় প্রেছে মনে করেন, এবং ভোমার নাম উত্তারণ করিতে ছণা করেন, তথাপি কিরপে তুমি নব বধানাশিত ভারতবাসীদিপের প্রজ্ঞানিক হাইলে ও নববিধান আগ্রানের পূর্বে তুমি কেবল স্বজ্ঞাতির নিকট গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ধের আগ্রৱ ও লাজার পাত্র হুইলে।

মহার ঈশং, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ, অনেক জাতিকে তুমি পর্গের শোভা দেখাইয়াছ, তুমি অনেকের উপকার করিয়াছ। ত্থ্য তোমার রাজ্য অওমিত হয় ন:।
ইউরোপ, আমেরিকা সর্প্রতামার রাজ্য, কিন্তু আংইাজাতি
কেন তোমাকে এহণ করিবে 
ভারতসভান কেন বিশেষ
এক্ষার সহিত ভোষার নাম সাধন করিবে। হিন্তানের রাজা
তুমি নও। অনান্য দেশের রাজা হইয়াছ বলিয়া কি তুমি
এই দেশের রাজা হইবে আশা কর, তুরাশা ভোমার। উপ-

বীতবারী ব্রাহ্মণ, আর্যা হিল্পান কি তোমার পদর্লি লইবে १ 
তুমি বিজাতীর বিদেশী সাধু, তোমাকে কিরপে হিল্পা গ্রহণ 
করিবে १ সামান্য ব্রান্দেরাও বলিতেছে ভাহারা ভোমার 
কাছে ক্ষী নছে। ব্রান্দেরা যে উংসব করিবে ভাহাতে কি 
ভাহারা ভোমার নাম করিবে, ভোমাকে আদর করিবে ৭ 
কোন ব্রাহ্ম সরলান্তরে কৃতক্ত কূদরে বলিতে পাবেন, "আমি 
গ্রই এই সত্য ঈশার নিকট শিধিরাছি, কুড়ি হাজার টাকা 
ঈশার নিকট ক্ষণ করিয়াছি।"

চিত্তাহীন অকতজ রাদ্ধের। বলিতেছে, "বিজাতীয় মহাজনেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়িও পাইবে না।"
কিন্তু প্রত্যেক সরল রাদ্ধে উৎসবচ্ছেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্কে
সমুদর বিদেশীর মহাজনদিগের চরণে কৃতত্ত্ব স্থদরে প্রণাম
করিতেছেন। বিদেশীর মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া স্বরে
আসিয়া দেখি সমুদর হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে
দাওয়া দাবি করিতেছেন। যোগপরায়ণ যাত্রবন্ধা, বিচ্ছক্ত নারদ, প্রজাবংসল রাম, সতানিঠ যুধিটির এবং ভারতের
অক্তান্ত সমুদর সাধু ও মহাজ্বান্য আমাদিগের প্রাশি রাশি
সম্পদ ঐত্যা বিতরণ করিয়ছেন। তাহাদিগের প্রতিজনের
নিকটে আমরা ঝলী। কৃতবিন্ত দান্তিক মুবা সম্বর্কে বলিতে
পাবে "আমি বেদ প্রাণের বৃসংস্কার ভ্রম হইতে মুক্ত
হইয়াছি। আমি কিরপে মন্ত তয়, রাম সীডা গার্গা মৈত্রেয়ী
প্রভাতকে মানিব ও" অহন্ধারী সুবা বলিতে পাবে "বেম্বন আমি বিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট ঋণী নহি, তেমনি দেশীয় কোন মহাজনের নিকটেও আমি ঋণী নহি।" অহন্ধারী ব্রাক্ত বলিতে পারে, "আমি প্রাচীন কোন মহষির নিকট ধ্যান শিক্ষা করি নাই, আমি নতন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান নিজস্ব, স্তত্তরাং এই বিষয়ে আমি প্রাচীন যোগী ঋষির শুরুত্ব কেন শীকার করিব প

আর এক প্রকাণ্ড ধর্মবীর বুদ্দেব ভারতবর্বে বসিয়।
আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কি কিছু রূপ
গ্রহণ করিয়াছ ? ব্রাহ্ম হাসিয়া বলিলেন "আমি কি বুদের
ক্যায় নির্দাণ সাধন করি ? বুদ্দের নিকটে কিরপে আমি
রূপী হইলাম ?" শাক্যসিংহের শেষ জীবন কি হইল ?
তিমত দেশে, চীন দেশে, লম্বাখীপে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত
হইল; কিন্তু হিলুম্থানে তাহার নাম লোপ হইল। হিলুম্বানে
শাক্য সিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিলুম্বানের
অক্ট্রি ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।
শাক্যের নিকটে ব্রাদ্ধেরা অশেষ কণে কণী।

আরও নিকটে আসিয়া জিজাসা করিলাম, ওহে নবস্বীপের গৌরাস, ওহে ভিজর অবতার চৈতন্ত, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঝণ দিরাছ ? জ্বানগবিদত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রাহ্মের ভক্তি সভ্যতার ভক্তি, ব্রাহ্মের ভক্তি বৈশ্বদিগের অবভক্তিনহে। সভ্য ব্রাহ্ম জিজাবা করেন, ব্যাহ্মেরা কি বৈশ্বদিগের স্তায় দশাপ্রাপ্ত হয় ? ব্রাহ্মেরা কি প্রেয়ামুভ হইয়া

স্থান কৰিব যে সত্য স্থা উদিত হইল, যে প্রেমচল আকাশে উদিত হইল, তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। প্রত্যেক দেশের কি জাতীয় কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে তুমি সভাগণে প্রনী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ সদরে প্রণাম করিবে। নববিধানের রাহ্ম, তুমি কোন জাতির সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্ত সকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অন্তাপ্ত ধ্রাবলধীরা কেবল আপন আপন ধর্মশান্ত ও সাধুদিগকে সমাদর করে। প্রাটান কেবল প্রাপ্ত এবং বাইবেল, মুসলমান কেবল মহম্মদ ও কোরাণ, শিথ কেবল নানক ও এহকে আদর করে, কিন্তু

নববিধানের লোকের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্মশান্ত আদৃত। নববিধানের লোকের ঝণ অনেক। এই ঝণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কত দর গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই নদী কেবল অম্বেদশে অর্থাৎ ভারতবর্ধে বদ্ধ নহে। ইহাকেবল ভারতের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এবং বৌদ্ধধর্মের ঝণে ঝণী নহে; কিন্তু এই ঝণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমৃদয় ভূমি হইতে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সমৃদয় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্ম্মিক সাধুদিগের ঝণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভয়ানক ঝণভার হইতে মৃক্ত হই। যে ব্রাদ্ধ দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহার ও নিকটে ঝণী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর ভাহার দর্প চূর্ণ করিবেন।

হে ভাত অক্তত্ত রাহ্ম, তুমি কি একবার বিচার করিয় দেখিলে না যে তোমার ধর্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিশুর মধ্যে পৃথিবার সাধু মহাজনদিগের কণ রহিয়ছে। তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি রক্ষন্তবস্তুতি, ব্রহ্মারাধন। শিথিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিথিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুদেবা শিথিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বির্বাণ্যসাধন শিথিলে। তুমি যে আপ্সার রাজ্য মধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিথিলে ও তোমার প্রত্যেক রক্তবিশু বলিকটো নিকটে শিথিলে ও তোমার প্রত্যেক রক্তবিশু বলিকটা নিকটে শিথিলে ও তোমার প্রত্যেক রক্তবিশু বলিকটা শিথিলে ও

তেছে আমার গুরু অনুক, অমুক। পৃথিবীর সংলয় মহাজনদিপের নিকটে ধারে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া গিয়ছে: সাধুদিপের নিকটে তোমার সর্ক্ষ বিক্রী হইয়াছে: অসুক সাধু
বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক ভাব আমা হইতে পাইয়াছে।
আর এক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক দৃষ্ঠাও আমা
হইতে পাইয়াছে। মিসর দেশ, আরব দেশ, টান দেশ,
পৃথিবীর সমস্ত দেশ বালতেছে, বাঙ্গালীর মাধার মুলটে বত রক্মছে, সম্ভুর আমাদের হইতে। তবে কেন দান্তিক ব্রাহ্ম তুমি বলিভেছ ধে তুমি কাহারও নিকটে ক্লানহ।
তোমার বাড়ীতে ধেমন দশধানি সাম্থী দশ স্থান হইতে
আনীত, তোমার ধ্রের ভাবসকলও সেইরপ নান। স্থান
হইতে সংগৃহীত।

যথন পৃথিবীর সমৃন্য মহাজনের। আপন আপন ধণের
কথা বলিলেন, তথন গুরুতর কুতজ্ঞতার ভারে ভারতের নাথা
অবনত হইয়া পাছিল। অসরল হওয়া পাপ। ঝণ অস্বীকার
করা ও অসতা বলা পাপ। আমাদের মন্তক ধারে বিক্রয
হইয়া গিয়াছে। ভারতনাতা আমাদিগকে বলিতেছেন, ব্রাহ্মগণ, যদি সতাই তোমরা আমার স্মস্থান হও, তবে আমাকে
আর ঝণী রাখিও না, ঝণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথিবীর অস্থান্ত দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহা গণনা
করা ধায় না। ইংবাজ রাজা ভারতকে কত ঝণ দিয়াছেন।
রাজ্যদপ্রেক, নাহিত্যবিদ্ধানসম্পর্কে ভারত ইংলতের নিকট

কত ঋণে ঋণী। ভারত, তৃমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিং এবং কবিদিগকে অলাকার করিতে পার গ বিলাতের বিজ্ঞান, কবিও, ভারতকে কত উরত করিয়াছে। বিলাতের উরতিকর ও মঙ্গলম্ব বিজ্ঞানাদি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। থেমন এক দিকে বিদেশীর মহান্ত্রারা ভারতের কতজ্ঞতাকর এহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্ত দিকে ভারতের আপনার বৃদ্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে গাঁড়াইলেন, আর ভারত সকলের চরণে প্রণাম করিলেন।

কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিরাছেন তাঁহাদের সংখ্যা করা ধার না। অতএব ব্রাহ্মণণ, ভোমরা বিবেচনা কর, আলোচনা কর, কার্মনোবাক্যে মার ঋণ পরিশোধ কর। ঋণ রুজে করিরা ধোনীর গুণ, ভল্তের গুণ কীর্ত্তন কর। আনন্দননে সাধু মহাস্থাগণের গুণগান করিতে করিতে উৎসবে ধারা আরম্ভ কর। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দাও বুদ্দবে, আমাদের হস্তে ভোমার নিব্দাণ নিশান দাও, মহাম্মাদিগকে ভামার পিতার ইচ্ছা পালনের নিশান দাও, মহাম্মাদ্ গুমি আমাদিগের হস্তে ভোমার এক-মেবান্বিভীয়ং ঈশবরে নিশান দাও, শীংগারাঙ্গ, ভূমি আমাদিগকে হরিপ্রেমান্ততার নিশান দাও। কুভক্ততা, বিনয়, মহাজ সহকরে সেই মহাজনদিগকে শ্বরণ কর। মহাজনদিগের কাছে সাধুতা ও সভ্যরত্ব সকল লইতেই হইবে।
স্বাহ্বকার দিন মহাজন শ্বরণের দিন। আজ সাধু মহাজন-

দিগের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত ইইল।
তাঁহাদিগের সামুজীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসকদিগের শোণিতে প্রবেশ করক। আমরা কেবল হিন্দুখানে
বসিয়া আছি তাল নহে। বিবেধরের সম্দয় বিশ্ব মধ্যে
আমরা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সম্দয়
সাধুদিগকে প্রণাম কর। তাহার। সকলে আমাদের প্রণাম
গ্রহণ করন।

## বিজয়নিশান।

রবিবার ৪ঠা মাখ, ১৮০২ শক ; ১৬ই জানুয়ারি ১৮৮১।

অগ্ন শুভ দিনে এক্ষমন্দির আপনার শিরোদেশে বিজয়নিশান উড়াইলেন। ইতিহাস ইহা লিখিবে। ভবিষ্যবংশেরা
ভাবিবে এক্ষমন্দির কেন এই সময়ে বিজয়ের চিত্রবরূপ পতাকা
আপনার মন্তকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপারে কি পরিবতন প্রদর্শিত হইতেছে 
কোন ভাবব্যঞ্জক এই ব্যাপারিটি 
ভবিষ্যতে ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে এই
ঘটনার তাংপর্যা বিচার করিবে। অতএব স্ক্রাতে আমাদিগের পক্ষে এই ঘটনার অর্থ নির্নারণ করা উচিত।

তোমরা কি মনে কর, এই রজতথ্যজার কোন নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক অর্থনাই এই সময়ে এত বংসর পরে ছড়াং করিয়া ত্রপ্রমন্দিরের মস্তকে একটা ধ্বজা কেন উঠিল গু

ইহার ভিতরে নি'5য়ই কোন গুঢ় অর্থ আছে। যথন কোন পুরুষ দল্লিণ বাত্ প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তথন তিনি ধীয় বারত্বের পরিচয় দান করেন। যথন তিনি কথোপ-কথন, আহার শয়ন প্রভৃতি জীবনের সামাক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তথন লোকে জানে তিনি মনুষ্য; কিন্তু যথন তিনি বলে. কৌশলে, আপনার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিয়ে ফেলিয়া, নিশান হাতে ধরিয়া বলেন আমি দিগিজ্বী, তখন লোকে জ্ঞানিতে পারে যে তিনি এক জন বীর। যুদ্ধে শত্র-দিগকে পরাজয় করিয়া বিজয়নিশান ধারণ করিলে বীরতের পরিচয় দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ। যে বীর যোদ্ধারণে জয়ী হয় তাহারই বিজয়নিশান ধারণ করিবার অধিকার হয়। ভীক্ন কাপুরুষ নিশান ধরিতে পারে না। সাহস্বিহীন ভীকু কিরূপে জয়ী বীরের নিশান কল্ধিত করিবে ৭ যথন রণক্ষেত্রে গুই দলই সমান ভাবে আপুন আপন পরাক্রম প্রকাশ করে, তথন লোকে জানে কোন পক্ষের জয়পতাকা উডাইবার সময় হয় নাই। চুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, দেখিতে দেখিতে রণ ঘোরতর হইয়া উঠিল, লোকে মনে করিল এমন ভয়ানক যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন সময গভীর জয়ধ্বনি সহকারে এক দলের জয়পতাকা গগনে উঠিল। এক দল ঝঞ্চার করিয়া জর বাতা বাজাইল এবং গগনে জয়নিশান উডাইল।

পৃথিবীকে নববিধানের জয় দেখাইবার জন্ম এই বিজয়-

নিশান উড়িল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয়নিশান আমি দেখিলাম, তুমি দেখিলে, বস্থদেশ দেখিল, সমস্ত
ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী
দেখিবে। নববিধান হিলুস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী
জয় করিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপরে বাছিক
বিজয়নিশান উড়াইলাম; কিন্তু ধথার্থ বিজয়নিশান এই নববিধানের মস্তকের উপরে। সকল জাতি যথাকালে এই
নববিধান গ্রহণ করিবে। স্কর্ত্ত নববিধানের সিংহাসন
প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন।
ইনি নানা প্রকার শক্র নিপাত করিবেন। কুসংস্কার ও পাপ
অধর্ম্মের সুকে হই পা দিয়া নববিধান দাঁড়াইলেন।

এই জন্ম যে সকল কাপুক্ষ ব্রাদ্ধ এখনও সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার ও পাপ পরিত্যাগ করে নাই, এখনও যাহার। পাপের দাসরুশৃদ্ধলে বদ্ধ থাকিতে চাহে, তাহার। সকোপে বলিতেছে দূর হউক নববিধান, দূর হউক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির। তাহার। মনের সহিত নববিধানকে চিরদিনের জন্ম অভিসম্পাত দিতেছে। তাহার। মনে করিত এই ব্রহ্মমন্দির সাহসবিহীন কাপুক্ষদিগের ব্রহ্মমন্দির; কিন্তু এখন তাহার। ব্রহ্মমন্দিরের হৃজ্জন্ম তেজ সন্থ করিতে পারিতেছে না। ব্রহ্মমন্দির আপনার মন্তকে বিজয়নিশান উড়াইলেন দেখিয়া তাহার। ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহার। সম্পূর্ণরূপে কুসংস্থার ও পাপের সংশ্রহ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তাত নহে। তাহার।

জানিত ব্রহ্মানির ভীরতার স্থান, এখানে সাহস এবং জ্বলম্ভ উৎসাহের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে বংসর বংসর ইহার বল পরাক্রম ও সাহস রৃদ্ধি হইতেছে, স্থুতরাং তাহারা ইহার তেজ সহা করিতে না পারিয়া, দলে দলে সংসারের দিকে, অসত্য অধর্ম্মের দিকে, প\*চাৎ গমন করিতেছে। কিন্তু যে সকল সাহসী ধর্মবীর এখনও ইহার মধ্যে রহিয়াছেন ইহাঁদিগের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র লোক উঠিবে ৷

নববিধানের বিজয়নিশান উডিল আর কি এখন কেহ বলিতে পারে যে ভারতব্যীয় ব্রাহ্মসমাজ হিল্ধর্মের একটী তুর্বল শাখা ৭ নববিধান কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষ-পাতী নহে। সময়ে ধর্মবিধান পূর্ণ করিবার জন্ম ইহাঁর আগমন। ব্রহ্মাদির, আজ তোমার মস্তকের উপরে নব-বিধানের বিজয়নিশান উডিল, আজ তমি নববিধানের জয়ধ্বনি করিয়া ভঙ্গার রবে ভোমার সন্তানদিগকে কাঁপাও। ব্রহ্ম-মন্দির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উডিতেছে, ·আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কাপাও। তুমি কি সামাত রাজার প্রজাণ তোমার রাজার প্রতাপে সমস্ক রন্ধাও কাঁপে। রন্ধমন্দিরের উপাসকগণ আর তোমরা ভীক কাপ্রয়দিগের সঙ্গে থাকিও না, এখন তর্জ্জর সাহস ও অপ্রতিহত প্রাক্রমের সহিত ঈশ্রের জয় ষোষণা কর। এই লও বিশ্বাদের বর্ম, এই লও স্থগীয়

সাহদের ঢাল, এই লও শান্তি অসি, এই সকল সংগার অহ-শন্ত্বে সক্তিত হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।

আজ দেখ ব্রহ্মানির নড়িলেন, আজ একখানি অতি প্পরিস্কৃত রজতথ্বজা মন্তকে ধারণ করিয়া রিটিণ্রাজ্যে মন্তক উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মানির দাঁড়াইলেন। পূর্ব্বর, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও: আজ ব্রহ্মানির বিভয়পতাকা অপনার মন্তকে ধারণ করিলেন। এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মানির সমস্ত পৃথিবীর নিকট নববিধানের জয়, ঈশরের জয় ঘোষণা করিতেছেন; এবং সিংহ রবে বলিতেছেন—"আমার নববিধানাশ্রিত কোন সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক স্তান অমর।" আজ প্রকাণ্ড বিশ্বাস এবং প্রবল উংসাহে ব্রহ্মানিরের বক্ষ স্থীত হটতেছে।

যদি বল অন্তান্ত দিন কি ব্ৰহ্মমিদেৱের উৎসাহ বিশ্বাস কম ছিল, কম কি অধিক একবার নিশানের দিকে তাকাইয়া দেখিও। এই ব্ৰহ্মমিদেৱে যাহা শুনিরাছি তাহাই বলি-তেছি। ইদিত হইল উপর হইতে, শক্রকে ভয় করিও না, শক্রতা ঘারা পরাস্ত হইও না, শক্রকে প্রেম ঘারা পরাস্ত কর। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভক্রদিগের মনে শক্রি স্কার হইল, রাজার ভাব প্রকৃটিত হইল। বিজয়নিশান ব্রহ্মভক্রদিগের বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। কয়েক বংসর হইতে শক্র- দিগের উৎপাতে নববিধানাগ্রিতদিগের বীরত্ব ধর্দ্ধিত হইগ্না আসিতেছে।

থেখানে বীরত্ব, যেখানে জয়, সেই স্থানেই ঝগু। এই নৰবিধান রাজা হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। নববিধান এই ধরাধামে রাজাধিরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দূতগণ যে দেশে যাইবেন এই বিজয়নিশান সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আগামী রবিবারে আমরা এই মন্দিরে এই বিজয়নিশান প্রতিষ্ঠিত করিব। ভারতবর্ষের ঘে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নববিধান-বাদীদিগের সমাজ আছে সে সকল স্থানে এই নিশানের প্রতিনিধি মিশান উডিবে। প্রত্যেক ভক্তের বাডীতে এই বিজয়নিশান থাকিবে। যেখানে যেখানে নববিধানের মন্দির আছে সে সকল স্থানে প্রতোক মন্দিরের মস্তকে এই বিজয়-নিশান সংলগ্ন থাকিবে। হে বিশ্বাসী নরনারীগণ, তোমর। এই বিজয়নিশানকে বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানিয়া ইছার আদর কর, ইছাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া স্বর্গীয় বীবত ও প্রাক্তম লাভ কর।

একবার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরির দাঁড়াও। বিশ্ববিজয়ধর্মারাজের জয়নিশান স্পর্শ করিরা কে ভীরু থাকিতে পারে ?
যে এই জয়ধরজা স্পর্শ করিল তাহার আর ভয় ভাবনা কি ?
এই জয়ধরজা দর্শন মাত্র ষড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন
করে। আজ ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকের উপরে জয়ধরজা উড়িল,

আজ সেই হুদিতে শক্রপণ, সেই সকল দৈত্য দানব কোথায় পূ
বাহারা জয়ধ্বজা উড়াইলেন, তাহাদিপের মনের ভিতরে
আর তর নিরুৎসাহ রহিল না। যে সকল ধংনীর আত্ম জয়
করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন তাহারাই নববিধানের জয়ধ্বজা
স্পর্শ করিবার অধিকারী। তীর অবিধাসীর কি সাহস যে
এই নববিধানের বিজয়নিশান স্পর্শ করে পূ কাহারা নববিধানের জয়ধ্বজা ধরিলেন পূ বাহারা আপন আপন মনের
শক্র সকল দমন করিয়া আত্মজয়য়ী হইয়াছেন ৮ যাহারা আপানার অত্রত্থ শক্রসকল দমন করিতে পারে নাই, তাহারা
বাহিরের শক্রদিলকে কিরপে পরাস্ত করিবে প

হে নববিধানবাদী ভূমি ধন্তা, কেন না যে নববিধান পৃথিবীর সন্দর ধন্ধবিধানকে আলিদ্দন করিয়াছে, ভূমি সহস্তে সেই বিধানের জয়ধরজ। উড়াইলে। বিধাসী বন্ধুগণ, ভোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয়া ঈখরের জয়, নব-বিধানের জয় ঘোষণা কর । আজ হইতে ভোমরা বিশেষ-কপে পৃথিবীর অধর্ম কুসংস্কার, পাপ ভাপ, শোক মোহ বিনাশ করিবার জয় যোলা নিয়োজিত হইলে। সর্ব্বেত্ত ঈখরের জয়পতাকা উড়াইয়া পৃথিবী হইতে কাম জেবাধাদি য়ড়রিপ্দর করিয়া দাও। প্রত্যেক ভক্ত গৃহস্থের বাটী এক একটা নববিধানের ভূগ হউক, এবং ভাহার মক্তকে বিজয়নিশান সংলম্ম হউক। যে বিজয় নিশানের প্রভাগে পৃথিবী হইতে সকল প্রকার অধ্যা এবং অসত্য চলিয়া যাইবে সেই বিজয়-

নিশান আজে ভাল করিয়া ধারণ কর। আগামী রবিবারের জন্ত এতাত হও। নগরকার্তন সমাধা হইলে ত্রহ্বোদিনা কুলকামিনাগণ এই বিজয়নিশানকে বরণ করিবেন। প্রাণের ভাই বন্ধুগণ, ঈবরের আনীর্কাদে তোমাদিগের প্রভিদ্দের মনে তেজ বার্য্য সকারিত হউক। তোমরা সকলে শক্তেদিগকে জগতের রাণীর অত্রনাশিনী ভরন্ধরা তারা মৃত্তি দেখাইয়া তাঁহার ভক্তিগকে রক্ষা কর। জগত্তননীর নব-বিধানের জন্তব্বাধারা জন্ত তোমরা প্রত্ত হত।

## ঈশ্বরের স্থাভাব। রবিবার প্রাত্তকাল, ১১ই মাছ, ১৮০২ শক; ২৩শে জান্তবারি, ১৮৮১।

এই নবধ্যবিধানে যাগা এখন হই তেছে পৃথিবী তাহা পরে
বুঝিতে পারিবে। ব্রিবার সময় এখনও হয় নাই, এখন
দেখিবার সময়, সচ্চোপ করিবার সময়, মত ছইবার সময়।
এ সকল ঘটনা লেখক নিবিবে, ইতিহাস লিগিবফ করিবে।
যে ব্যাপার বন্ধমান সময়ে ঘটিতেছে, ইছা সর্বলা ঘটে না।
খনেক শতাকীর অন্ধলারের পরে এবেবারে এক নব পর্যা
বঞ্চদেশের আকাশে, ভারতের আকাশে, উদিত হইয়ছে।
ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ইতিহাসলেখক ভারতের প্রতি,
জন্মতের প্রতি, ঈশ্বরের এই বিশেষ কাণা, এই নব্বিধানমাহান্ত্যা ব্রনা করিবে।

ভোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের এত দ্য়া কেন হইল ৭ শ্রীর দিয়াছেন, শরীর রক্ষার জন্ম দ্যা করিয়া অর বত্ন দিতেছেন: মন দিয়াছেন, মনের উন্ভির জন্ম জ্ঞান বিভরণ করিতেছেন: আংআলু৷ দিয়াছেন, আংআলুরে জীবন জন্ত ধর্ম দিয়াছেন : আবার আমাদিগের নিকট নববিধান প্রেরণ করিলেন কেন গ গভ মাম মাসের ত্রন্থোৎসবে নববিধান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এক বংসবের মধ্যে নববিধান শিশুর বাতবল ভারতবর্ষ বিলক্ষণ-রূপে অনুভব করিয়াছে। এক বংগর হইল বহুদেশ নব-বিধানশিলকে ক্লোডে লইয়া কত আদর করিল: আজ ঈারের বন্ধগণ বিশ্বাসী ভত্তগণ এই শিশুর অঙ্গ লাবণ্য, সাহস, বীরত্ব, এবং স্বর্গার পরাক্রম দেখিয়া সুখী হইতেছেন। বছমাতা কি আমাদিগকে এই জন্য তাঁহার গর্ভে স্থান দান করিয়াছিলেন যে, আমর। এই নববিধানের বিশেষ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিব ৭ পুথিবাতে অতি অন্ন লোকই এই সৌভাগ্য ভোগ করিতে পায়। কথন কোন কালে যুগ যুগাওরে পৃথিবীতে এক একটা ধন্মবিধান প্রেরিত হয়। চারি শত বংসর হইল ঐাগৌরাস নবলীপে ভক্তিবিধান প্রচার করিয়া-ছিলেন: চারি শৃত বংসর পরে আবার কেন বদদেশে নববিধানের সুসমাচার তিনিতেছি ৷ নববিধানবিধাসী ভাই. এই বর্ত্তমান সময়ে তোমার আমার সৌভাগ্য মানিতে ংইবেই হইবে। (কন আমরা এত সৌভাগাশালী হইলাম প এত বড় ধন বিধানঃঃ ঈথর কেন আমাদের হাতে আনিয়া দিলেন ? আমরা যে ঈথরের বি:শষ করণাপাত্র হইরাছি ইহা স্বপ্প নতে, ইহা জীবনের পরীক্ষিত স্বত্য, ইহা অভান্ত সত্য। ঈশ্বর প্রসন্নমূখে বলিতেছেন,—"স্তানগণ, এই নব-বিধানরত্ব গ্রহণ কর।" ঈশরের প্রসন্নতায় স্ত্যস্ত্যই আমরা ভাঁহার নববিধানভুক্ত হইলাম!

প্রাচীন কালের এক একটি বিধানে এক এক জন মহাপুরুষ নেতা হৃইতেন, সমস্ত জ্বাং তাঁহারই মাথায় মহিমার মুকুট পরাইয়া দিতেন। এবারকার নববিধান সেরপ নহে ৷ এবার ঈশ্বর তাঁহার দয়াকে ছডাইয়া দিলেন. এবার কেবল কোন একটী সাধুর নামে তিনি বিধান প্রেরণ कतिरान नाः, किन्छ जेशत शृथितौत मनुष्य माधुष्गिरक একত্র করিয়া এই নববিধান গঠন করিলেন। পৃথিবীতে দানতীবনকপ যত ফোষার। ছিল, এই নববিধানের শুভা-গমনে সে সমস্ত খুলিয়া গেল। পৃথিবীর সমৃদয় জাতি এবং সমুদ্য ধর্মবিধান এই নববিধান সমুদ্রে ড্বিল। এমন কাল ছিল যথন প্রাচীন ধর্মবিধানে বিশেষ বিশেষ লোক একাকী ব্রহ্মচরণে বসিয়া সুধা পান করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান বিধানে সেইরূপ স্বতন্ত্র নির্জ্ञন সাধনের বিধি নাই। এই বিধান একটী দলের বিধান। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যুগে যুগে সাধুবন্ধু বিধান গঠন এবং স্থাপন করিয়াছেন, এবার দীনবন্ধ আপনার নামে এই বর্ত্তমান বিধান গঠন ক বিভেচেন ।

হে লীলারসময় হরি, হে ভক্তবংসল বিধাতা, তুমি দেশে দেশে যুগে যুগে এক এক জন সাধুর মাথায় মুকুট পরাইয়াছ, এবং সেই সাধুকে তোমার প্রেরিত বলিয়া জগতের নিকট আদত করিয়াছ। "যুগে যুগে বিধি করিয়া প্রচার, ভক্ত সক্তে কত করিলে বিহার।" সাধুদিপের সঙ্গে হে হরি, তমি কত আমোদ করিরাছ; কিন্তু আজ হরি, তোমাকে কাঙ্গালের বাড়ীতে যাইতে হইবে, এখন সত্য, ত্রেডা, দ্বাপর নহে, এখন কলিমুগ, এখন পুর্কের ভার সেরূপ সাধু নাই, এখন সকলেই পাপী অসাধু, এ সকল পাপী অসাধুদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ম হরি, ভোমাকে ইহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতে হইতে। এবার হরি তোমার অনস্ত করণাকপ মহাসাগরকে উথলিত হইতে বল।" হরি বলিলেন হ্রিকে "হে হ্রি, ভূমি অন্যান্য যুগে সাধুস্থা নাম লইয়া-ছিলে, এবার কাঙ্গালমধা, দীনস্থা, পাপীর বন্ধু নাম লইয়া পৃথিবীতে যাও, সমুদর সাধুদিগকে একত্র করিয়া নববিধান লইয়া পতিত জগংকে উদ্ধাৰ কৰে।

অন্যান্য যুগে পবিত্রীয়া সাধুগণ বহু তপজা এবং সাধনের পর ঈশ্বর-দর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী এবণ করিতেন, বর্তমান যুগে দীন কাঙ্গাল মলিন আত্মা সকল ঈশ্বর দর্শন এবং প্রত্যানেশ লাভ করিতেছে। এই নববিধানে তোমার আমার সোভাগ্য, এবার কেবল ঈশা চৈতন্যের সৌভাগ্য নহে, এবার তোমার আমার মত পাণীর চল্লু সেই নিরাকার অতীক্রিয়

পুর্মান পুরুষকে দেখিবে ত্রার পাপীর চুংখীর দেছ মধ্যে কালালের ঠারর আসিবেন। উশাগোরাল হরিপ্রেমে মজেন ইহা বড়, না তো্যার আমার মত জগাই মাধাই স্বর্গ লাভ করিল ইহা বড় ৪ তোমার মলিন চফু আর আমার পাপ नशन यपि भात ५७ (एट) देश कि के रतत मामाना प्र • এই নববিধানে কালালেরা মাকে দেখিতে পাইবে এই অন্তর্ কামালদিগের এত আনন্দ। এবার সকলেই ঈংরকে প্রতাক দেখিতে পাইবে। এবার ঈহর পাপী পুণাক্সা সকলকেই দেখা দিবেন। এই নুতন বিধানের প্রভাবে ধাহার দেহ মন ভগ সেও পরত্রের চরণ ধরির। এশ্য করিবে। এই সংবাদ অতি উক্ত এবং গভীর সংবাদ এবং পাপী ছগতের পঞ্চ ইহা অতি আনন্দের সমাচার। স্বর্গো সেই প্রত্যাদেশ যাহা দ্বীশা মুসার কাণে প্রবেশ করিত, সেই প্রত্যাদেশ ভোমার আমার মত পাণীর কাণে প্রবেশ করিবে। নারদ গৌরাঞ্চ প্রভাতি যে হারপ্রেমায়ত পান করিতেন তেমোর আমার বিষয়কল ষত জনর সেই এখারস আন্দাদন করিবে।

ক্ষণানিধান ঈশ্বর এবার পাণীলিগকে তাঁছার বিধানভূক ক্ষিনোন। তোমার আমার মত দশ জন, এক শত জন, সহত্র জন এই নববিধানভূক হইবে, এই নববিধান কাছাকেও পরিত্যাগ করিবে না। ইছা পরলোকস্থ এবং এই পৃথিবীর সম্পন্ন মাধুদিগকে একীভূত করিবে এবং অসাধুদিগের উদ্ধারের উপায় করিবে এই নববিধান পরালাকপত সম্পন্ন

সাঃদিণের ভাব সমষ্টি করিয়া প্রত্যেক বিধানবাদীর অভরে স্ত্রিবির করিবে। কোন ভাবুকের না ইচ্ছা হয় যে আবার প্রাণের ঈশা, প্রাণের গৌরাস, নারদ, জনক, শুকদের প্রভৃতি ফিরিয়। আসিরা আমাদিগের মধ্যে হরিলীলা প্রকাশ করেন। হে ভারেক ব্রাহ্ম, আজ এই উংস্বে যাল তমি সেই প্রাচীন সাধু ভক্তদিগকে দেখিতে পাও, ভোমার কত আচলাদ হয়। হে দঙ্গীত রদক্ষ ব্রাহ্ম, আজ যদি তুমি বীণ, ছাড়, আরু ভোমার প্রাণের ভিতরে নারদ আসিয়া বীপ। বাজান, অগ্রকার একোংসৰ কেমন ফুথের এক্ষোংসৰ হয়। তে যোগী আছে, আজ যদি তোমার মলিন জিহবাতে, তুমি 'ঈপরের ইচ্ছ; পূৰ্হটক' এই কথা না বল: কিন্তু ঈশা ভোমার আভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া হৈ স্বর্গস্থ প্রভু, ভোমার ইচ্ছা পূর্ণ ষ্ট্ৰক," এই কথা বলেন, তাহা হইলে অগ্ৰুকার উৎসৰ মহাবোণের উৎসব হয় ৷ হে ভক্ত রাজ, আজ যদি তোমার নিজের জনয়ের ভক্তিরসে প্রমত হইয়া ভূমি হরিসংকীওন না করু, এবং হলত না বাজাও, কিন্তু ভোষার জলবের মধ্যে গৌরাস আসিয়া হরিওণ গান করেন এবং হলস বাজান ভাগ হইলে অন্নকার উৎসব স্থাীর ভক্তি প্রমন্তার উং-সব হয়। হে ব্যানাথী ব্রাদ্ধগণ, আজ যদি ভোমরা আপনার। নিজের চেইয়ে বেজধান না কর, কিন্তু প্রাচীন যোগী ঋষিগণ তোমাদিগের অভবের মধ্যে প্রবেশ করিয়। যোগ ধ্যান করেন ভাহা হইলে আজ এখানে ইহলোক পরলোক এক হইবে:

সাধভত্তগণ আজ আমাদিগের এই মন্দিরে আদিলে আমাদিগের মনে কত সুথ শান্তি স্থারিত হইবে। আমা-দিগের খরে আসিয়া আজ যদি তাঁহারা নাচেন আমাদিগের **২০ আলোদ হয়। হে ঈখরের ভত্রণ, যদি ভোমরা এই** । ধরাধামে আসিতে, প্রাণের রক্ত দিয়া তোমাদিগের চরণ প্রকালন করিয়া দিভাম, এবং ভোমাদিগের চরণতলে মতক প্রণত করিতাম। হে ভতুগণ, আর কি ভোমরা ধরাধামে ফিরিয়া আসিবে নাণ ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ, আর কি ত্রি এখানে আসিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে হরিভাণ গান। করিবে নাণ গৌরাস, আবার কি তুমি ধরাতলে আসিয়া হরিভক্তির প্রয়ত্তা দেখাইবে নং 
 কলিযুগে কি সাধু-দিগের পুনরাগমন হইবে না ও পাপীদিগের ভাগ্যে ভক্ত-**इ**त्लाम्य इत्व किन १ त्य श्रेम कि हुई श्रीयो निर्वादन করিয়া ক্রশে বধ করিল, সেই ঈশা কি আবার এই পুধিবীতে প্রত্যাগমন ক্রিবেন গ জীবের নানা প্রকার শোক তাপে তাপিত প্রাণকে শান্তি দিবেন বলিয়া যাহারা আসিয়াছিলেন আর কি সেই সাধু যোগী মহাপুরুষেরা আসিবেন নাও 🥬 সাধু যোগী ঝষিগণ, হে ভক্তগণ, ভোমরা কোথায় গেলে 🕬 কোথার রহিলে ? হে হরিভক্ত গৌরাঙ্গ, আর কি তুমি এই ধরাতলে আসিয়া ক্রষ্টরোগাক্তান্ত পাপীকে ক্রোড দিবে না আর কি তুমি শত্রু মিত্র সকলকে প্রেম বিলাইবে না গ মহর্ষি ঈুশা, আর কি তুমি পাহাড়ে দাঁড়াইয়া শিষ্যদিগকে

সদেদ লইরা উপদেশ দিবে নাং পুথিবী, ছুর্ভারা পৃথিবী, একে একে সকল সাধু তোমাকে পরিত্যাপ করিয়া গেলেন। সাধুদিগকে ত্মি অপমান এবং নির্ঘাতন করিয়া পরলোকে পাঠাইয়া দিলে। যদি সাধুদিগকেই তুমি তোমার বজের মধ্যে না রাখিতে পারিলে তবে তোমার মধ্যে এখন আর কি দেখিব ং কার মুখের পানে তাকাইব ং

্ হে নববিধান, ভোমার পায়ে পড়ি, ভূমি দয়া করিয়। এই পতিত জগংকে উদ্ধার করিবার জন্ম আবার সমুদয় সাধু সাধ্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া এস। ভূমি কোন এক জন সাহকে সঙ্গে লইয়া আসিলে না, কিন্তু তমি পথিবার সমদ্য সাধদিগকৈ সঙ্গে লইয়া আসিলে। তে নববিধান, ুঁঅন্যান্য বিধানরপ তোমার ভ**ীরা সর্গের পরীর ন্যা**য় শত অলভাৱে অলঙ্কত হইয়া, হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে, ধরাতলে অবতরণ করিয়াছিলেন: কিন্তু তাঁহারা এক এক জন সাধকে মস্তকে লইয়া আসিয়াছিলেন। তমি ভাঁহাদের সকলকে সদ্বে লইয়া আসিয়াছ, তমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিলে না। হে নববিধান, তুমি কেন এক জনের সঙ্গে আসিলে নঃ ৭ তুমি কেন সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিলে ৷ মা বিশ্বজননি, তুমি পূর্বর পূর্বর বিধানে এক এক জন সাধুকে পুথিবীর অদেশ করিয়া পাঠটেয়াছিলে, ্রীএবার কেন সনুদয় সাধাদগকে একতা করিয়া নববিধান 

বহুমূল্য লাল রঙ্গের রত্ব লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন ভোমার আর এক ভগীবিধান অমৃত্য নীলমণি মতকে করির৷ আদিয়াছিলেন এবং তোমার প্রত্যেক ভগ্নী বিধানই এক একটি বহুমূল্য রত্ব লইয়া আসিয়াছিলেন, ভূমি কি লইয়া আসিয়াছ ? তুমি সেই সমৃদয় রত্নগুলির মালা গাঁথিয়া রওহার লইয়া আসিয়াছ। তোমার মা সর্গের জননী বলি-লেন আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আমার এক একটি সাধু পুত্রকে প্রেরণ করিয়া পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছি, সেই এক একটী সাধুকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বেকার লোকেরা ধর্ম সাধন করিত, এবার কাঙ্গালস্থা, দীনবন্ধু নাম লইয়া প্রত্যেক কাঙ্গালকে আমি সাক্ষ্ণ দেখা দিব, এবার আমি কেবল সাধুহুদয়ে লীলা বিহার করিব তাহা নহে: কিন্ত এবার আমি আমার জন্ম ব্যাক্ত্রল ও কাঞ্চাল প্রত্যেক পাপীকেও দেখা দিব। প্রত্যেক কাম্বাল এবার কান্সালস্থাকে স্বচ্দে দেখিবে, এবার আমি আমার সমস্ত সাধুদিগকে দঙ্গে লইয়া আমার দীন সন্তানদিগের গুহে গছে অবতরণ করিব। এবার মধ্যবন্তীর প্রয়োজন হইবে না, এবার সাধু অসাধু যে কেঃ আমার জন্ম ব্যাক্ল হইবে সে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে।

বাস্তবিক দীনজননীর বিশেষ কুপার কাসাল দীন চুংবঁ পাণী সকলেরই মনে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে এবন অতি সহজেই চুংবী পাণী ভক্তবংসল পরিত্রাতাঃ দর্শন পায়। আগেকার বোগী বহু যোগ তপ্সা ও সাধনে পর বোগেশরের দর্শন লাভ করিতেন। আপেকার বাক্তবন্ধ্য প্রভাত যোগিগণ বহু সাধনের পর ইউসিদ্ধি লাভ করিতেন; কিন্তু এখন একবার বিধাস ও ভক্তির সহিত ডাকিলেই অত্তপ্ত পাপীও প্রয়েদর্শন লাভ করে। পূর্পে ভক্তির অব-ভার পরমভক্ত ক্রিগৌরাঙ্গ ভক্তিরমে মন্ত হইয়া যেরপ নৃত্য করিতেন এখন তেমার আমার মৃত জ্বাই মাধাইও সেইরূপ নৃত্য করিতে। গরিব কাঙ্গালেরা এবার প্রত্যক্ষভাবে ক্রম্থর-দর্শন লাভ এবং ক্রম্বরবাণী এবণ করিবে, এই বিষয়ে আগেকার অপরাপর ধ্র্যবিধান অপেক্ষা বর্তমান বিধানের প্রোরব অধিক।

নববিধানের এই পৌরবের কথা শুনিয়া এই উৎসবমনিরে আন্ধ নানা দেশ হইতে তুঃবী পাণী কাণা ধোঁড়া
দকল আগিয়া জুটয়াছে; এবারকার বিধানে কাদালের।
মহা উন্নাস প্রকাশ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে অনেক
ফঠোর ভণজা বলে ইন্দিরাদি দমন করিরা শতাদি বংসর
দরে সাধকেরা ত্রায়দ্দন লাভ করিতেন, এখন পাণীদিগের
দ্রুগু আনন্দের বাজার বংসছে। আন্ধ হরি তুঃবী কাদালের
ক্রে হইরা পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছেন। সেই প্রাচীন
ফালের যোগেরের আন্ধ স্বাভাবের ধর্ম প্রকাশ করিতেছেন।
দেও তিনি ত্রয়োতের স্বামী ত্থাপি তিনি পাণীর বন্ধ্ব ইয়াছেন। আন্ধ ব্যুর সঞ্চে বন্ধুর দেখা ইইতেছে। হে
য়য়, এত দিন কোথার ছিলে ও তুমি স্বর্গন্থ ভর্গবানের বন্ধু

ভাহা কি তুমি জান ? ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ভোমার বন্ধু তুমি এমন কালাল হইয়াছ কেন ৭ হরির সন্তান তুঃখী কালাল इटेरव टेटा कि हतित প্রাণে সহ হয় ? हति बिलालन, 'আমি গগনে রাখিলাম সোণার চাঁদ, আর ভূতলে রাখিলাম আমার সভান চাদ। আমার তুই চাঁদই হাসিতেছে।\* জগজ্জননী আপনি হাসিলেন, এবং তাঁহার চাঁদ চুইটীকেও হাসাইলেন। মাতৃষ সভানকে দেখে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী হাসি-লেন। পৃথিবীর কাল মাটির উপরে যেন সোণার পুতুল হামাগুড়ি দিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেশরীর প্রত্যেক ছেলে ঠিক্ যেন এক একটা চাদ। যে মসলাতে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আকাশের চাঁদ স্জন করিয়াছেন, সেই মসলাতেই তিনি মনুষ্যাশিশু স্থান করিয়াছেন । হরি আকাশের নির্দোষ চন্দ্রকে বলিলেন 'চলু তুমি আমার বন্ধু," তিনি ভূতলের চলু মনুষ্যশিশুকে বলিলেন, "হে মতুষ্যশিশু, তুমিও আমার বন্ধু, তোমার ভাগবতী তত্ত্ব আমার প্রেমে, ছরিপ্রেমে গঠিত। গৌরাঙ্গ তমি, পথিবীতে গিয়া প্রেম প্রচার কর।"

হরি আপনার স্বভাবের ভিতর থেকে জ্যোতি লইয়া, তেজ
লইয়া, সোণা লইয়া জীবাক্সা গঠন করিলেন। তগবান আপনার স্বরূপ দিয়া মৃত্যুগিও স্পন করিলেন। তিনি পূণ্য,
প্রেম এবং নিরাকার চিন্ময় পদার্থ দিয়া জীবাক্সা গঠন করিসেন। তোমার আমার ভিতরে ঈশ্বর স্বার্ধপে বাস
করিতেছেন। হরি সার্দিগেরও স্বা আমাদিগেরও স্বাঃ

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী পৃথিবীতে আসিয়া মনিন মানবের স্থা হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরাও তাঁহাকে ভালবাসিব। ছেলেইত ধ্থার্থ বন্ধু, ছেলের মত অমন বন্ধু আরে কোধায় আছে ৪

কলিকালে স্থ্যমূকি। কলিকালে মনুষ্যশিশু ভগবানকে সধা বলিবে। কলিকালে যেমন এক দিকে নানা প্রকার ভ্রম কুসংস্কার এবং পাপের প্রাচূর্ভাব হইয়াছে, ডেমনি অন্স দিকে ঈখরের করুণা গভীরতর এবং খনতর হইয়ান্ববিধান্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিগুগে যেমন এক দিকে কোন এক জন অবতার অথবা একথানি ধর্মগ্রন্থ পাইলাম না তেমনি নৰবিধান পাইয়া সকল ক্ষতি পূরণ হইল। বিধাতা এবার**ও** আমাদিগকে কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি শাস্ত্র দিলেন না: কিন্তু তিনি আপনাকে দান করিয়া এবার গবিব কাঙ্গালদিগের মকল অভাব মোচন করিলেন। এবার ষণের জননী—আমাদিগের মাকে পাইয়া আমাদিগের স্কল চঃখ দর হইল। কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একথানি বিশেষ ধর্মান্ত অবলহন করিতে না পারিয়া যথন নিরুপায় াথিবী কাঁদিয়া বলিল 'হে ঈশ্বর, হে ভগবান, এবার আমার ক গতি হইবে ৽ পৃথিবীর এই আওঁনাদ ভূনিয়া ভগৰাক আমি ৩০জ. আমি বিধি, আমি জীবের সক্রিয়, ভামি াপীর স্থা, আমি জীবকে সাক্ষাং ভাবে দেখা দিব, গামি জীবের দঙ্গে দাক্ষাং ভাবে কথা বলিও" এই সকল

কথা বলিয়া এই নববিধান প্রেরণ করিলেন। হে ত্রাদ্রবন্ধু, তোমার আমার এই কলস্কিত তত্তর মধ্যে প্রদ্ধ সথা হইয়া আছেন। এবার বিধন্ধননী তাঁহার প্রত্যেক ভত্তের ঘরে লক্ষ্মী হইয়া সমৃদয় কার্য্য করিবেন। এবার কোটি কোটি লক্ষ্মীর আবির্ভাব আমাদিসকে আক্তর করিবে। এবার ভূবন-মোহিনী জগজননী তাঁহার আক্র্য্য পালনী শক্তি দেখাইয়া আমাদের সকলকে মোহিত করিবেন। এবার প্রদাত্তেপরীর স্থাভাবে আমরা একেবারে মুদ্ধ হইয়াছি। আমরা সকক্ষেদ্ধিতিছি পাণীর বন্ধু বিধেধর পাণী বন্ধক থাওয়াইতে-ছেন, পরাইতেছেন, আদর করিতেছেন।

বস্থাপ, থিনি ভোষাদিপের অত্যন্ত নিকটে অত্যর্থম স্থা হইয়া ভোষাদিপের প্রাণের মধ্যে এবং প্রতি থরে বাস করি-তেছেন, তাঁহাকে প্রয়েম-িরে সপ্রহাে, কি বংসর তে এক দিন ভগবান ভগবান বনিয়া ডাকিয়া কিয়পে নিভিত হইবে १ এবার যে হরি বনিভেছেন, "আমি আমার ভক্তের সঙ্গে এক হর, এবার আমার বাস দরবারে আমি আমার নববিধানভুক্ত ভক্তদিগকে দেখা দিব, এবং ধাহারা আমাকে দেখিষে ভাহারা আমার মধ্যে আমার বুকের ধন জীচৈত য়, ঈশা, শাক্য প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইবে।"

এই নববিধানে গোগ, ভক্তি, সেবা, জান, বৈরাগ্য সম্দন্ধ ভাবের সামঞ্জ হইবে। এই বিধানে ঈশর স্বরং যোগেশ্বর, ভক্তবংসল, প্রভু, শাত্রী, গুছ ও পরম বৈরাগী প্রভৃতি সমুদয় স্বরূপ একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বর নিজে এবার আমাদিগের শান্ত্র, মন্ত্র, বেদ, বিধি, বিধাতা, স্থা সমন্ত। স্থাসকল চুঃখুনাশ করেন। আতাশক্তি ভগবতী এবার সর্ব্যবংশবিনাশিনী লক্ষীরপে তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের ম্বরে অবতীর্না হইয়াছেন। স্বর্গের জননী মা লক্ষী তাঁহার ভক্তের গৃহে পরিচারিকা হইয়াছেন। আমি বলি "ক্লুধার সময় আমাকে ভাত দিবে কে?" মালক্ষী বলেন "আমি বে অনপূর্ণা:" ২খন আমি বলি "আমি যে মুর্থ, আমাকে জ্ঞান দিবে কে ?" তথন ভগবতী বলেন, "আমি যে জ্ঞান-দায়িনী সরস্বতী।" যথন আমি বলিলাম "আমাকে যোগ শিথ'ইবে কে ? "কেমনে হব যোগী ?" মা যোগেরবী বলিলেন, "আমার কাছে বস, আমি তোমাকে যোগ শিখাইব। আমার বুকের ভিতরে যাজবন্ধ্য, শাক্য প্রভৃতি বাস করি-তেছে।" আমি গখন বলিলাম "শ্রীগৌরাঙ্গের মত ভক্ত হইব কিরপে ?" মা বলিলেন, "আমার কাছে বস, আমার বুকের ভিতরে জীটেতত জীবিত রহিয়াছে, আমি তোমার প্রাণ ভরিয়া ভক্তিত্বা খাওয়াইব।" মা, কলিযুগে হল কি १ প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মধর্মে গুরু নাই, শাস্ত্র নাই, অভিভাবক নাই, এখন মা, বলিতেছি ঐ সকল কথা বলিয়া অপরাধ করিয়াছি। কেননা মা জগজ্জননী, এখন আমরা দেখিতেছি ভূমি আমাদের গুরু, ভূমি আমাদের শান্ত, ভূমি আমাদের অভিভাবক এবং তুমি আমাদের সমস্ত অভাব

মোচন করিতেছ। তুমি কেবল মানহ, কিন্তু জীবের বন্ধু হইয়া তাহার সকল চঃখ মোচন করিতেছ।

এই নববিধানে কোন মাতৃষ পথপ্রদর্শক নছে, কোন नरताल्य माधु नारे, এरे विधारन अधकननी मर्खय। यटकन নামাহাত তুলে একটী সভ্য দেন, তুভক্ষণ কেহই একটী সভ্য পাইতে পারে না। যথন ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মার সঙ্গে জীবের এরপ অব্যবহিত নিকট সম্বন্ধ, তখন এই নববিধান দিগ্নিজয়ী হইবেই হইবে। প্রাচীন কালের এক এক বিধানবাগানে এক এক কুল ফুটিত, এই নববিধানবাগানে সকল ফুল ফুটি-ষাছে। বিচিত্রহরূপ ঈশ্বর এই বিচিত্র উত্তানের ভিতরে ৰ্মিয়া হাসিতেছেন। এই নববিধানের লোকেরা প্রাচীন সমুদয় বিধানের উত্তরাধিকারী। এই বিধান শাক্য, যাজ্ঞ-ৰক্ষ্য, ঈশা, মুসা, মহঃদ, চৈত্য প্ৰভৃতি সমুদয় প্ৰেরিত সাধুদিসের বিধান। ধখন মা আমাদের বন্ধ হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা তাঁহার সমুদ্র ভাসভানদিগকেও পাইলাম : এই ব্রহ্মন্দিরে নববিধানের খেবেডর মহাযোগ স্থাপিত হইল। আজ শাক্যের মা, মৈতেরীর মা, উশার মা, মহায়দের मा. औरशीदारश्च मारक यामवा मा विलया छाकिलाम।

মা বলিলেন, "বংসগণ তোংরা থঞা যে তোমরা আংজ আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে; কিন্ন তোমাদের মধ্যে একটি বুঝিবার অবশিষ্ট রহিয়ছে। তোমবা কি জান নাতনর আবার মা এক। আমা ইইতে বুধের ধন তোমরা বাহির

হইয়াছিলে; আবার কেন ভোমরা আমার সঙ্গে এক হইয়া বাও নাণ আবার কেন অন্য চিন্নমীর ভিতরে ক্ষুদ্র চিং প্রবেশ কর্মক নাণ্ সন্থানগণ, এবার ভোমাদের কুন্দ্র কুন্দ আজা বিস্ফান দিয়া, আমিড্বিহীন হইয়া, আমার সঙ্গে মহাথোগ সাধন না করিলে, এবারকার নববিধান পূর্ণ হইবে না এবং তোমরাও মুখী হইতে পারিবে না।" বাস্তবিক এবার মার সঙ্গে অভিন নাহইলে মার ইচ্ছাপুর্হইের না। স্বানুক্তি ভিঃ এবরে জীবের গতি ও শান্তিনাই। প্রকা-কার যোগী ঝবিগণ বলিতেন, "পরমাস্থা জীবাক্ষাতে অভেদ্" 'আমি এবং আমার পিতা এক।" প্রাচীন সাধুরা এ সকল क्था क्छ अकारत विनिधा शियार्डिन। आमता नवविधानवानी. আমর। প্রাচীন অবৈতবাদ মানি না: কিন্তু আমাদিনেব বিশুক বৈত্বাদের মধোও অভেদবাদ রহিয়াছে। ছেলে ভাগার মাকে মা বলিয়া ভাকে: কিন্তু ভাগাতে মার সঞ্দর খেদ মিটে না মা অন্থির হইয়া বলিতেছেন, "আমার বাছাধন, কাছে এম. আমার প্রাণের ভিতর এম, এম জ্লরের রত্র ভোমাকে প্রাণসিস্থকের ভিতরে রাখি।"

যোগ কি কটোর তপজা ? না। মার সজে তনমের যোগ হুধাময় যোগ। মা, আমরা তোমার কোলের উপরুক্ত নহি, কাল ছেলে মার কোলে বসিবে ? চিরকাল মুগে মুগে সংখ-জননী নাম লইরা তুমি সাধুদিগকৈ কোলে করিয়াছ। এবার কলিবুগে পাণে কলঞ্জিত যত কাল ছেলেদের কি তুমি কোলে এবার এই নববিধানে মা বলিলেন, "আমি আমার সভানদিগের সঙ্গে এক হইব।" মার ইদ্যিতে সাধু আস্তে আস্তে
মার বুকের ভিতরে পলায়ন করিল। কেন সাধুর তিরোভার
হইল 

ভাল ছেলে মার বুকের ভিতরে চলে গেল, ইছা
দেখে কাল ছেলে কেঁলে উঠিল। কাল ছেলে ফলিল
"আমার স্কার ভাই কোখায় গেলেন, বুঝি আমায় কাল
দেখে পলাইয়া গেলেন, তিনি বুঝি রাগ করে পলাইয়া
গেলেন।" প্রাচীন বিধানের স্কার মহাপুর্ধেরা বুঝি নব-

বিধানের কাল পাপীদিগের সঙ্গে থাকিবেন না। মহাজনেরা কি হাড়ী বাগ্দী মৃদ্দফরাস প্রভৃতি ছোট লোকের সঙ্গে माहित्यम १ श्रुताज्यम मर्विधारम मिलिय मा। माधू महा-करनता अटर्ग मात तुरकत मर्पा लुकाईलन, क्रक्ष्वर्ग अवाधा ছেলেরা বাহিরে পড়িয়া রহিল। তুঃখী পাপীরা বলিল, ঐগবের এক শত আটি নাম প্রচার হটল, নানা প্রকার ধর্ম-বিধান প্রবর্ত্তি হইল: কিন্তু পাপীদিগের তুঃখ ঘৃচিল না: পৃথিবীর দুঃথী কাঙ্গালেরা সর্গলাভ করিতে পারিল না। আমাদের ভাই এীগৌরাম্ব প্রভৃতি মর্গে চলিয়া গেলেন; কিল্ল আমরা পড়িয়া রহিলাম, আমরা যোগধামে প্রেমধামে ষ্টতে পারিলাম না। জংশী সভানের জুংখ দেখিয়া মা বলিলেন, "বংদ, ভূমি ভোমার সাধু ভাইকে চেন নাই, ভুমি যাগা মনে করিয়াছ ভাগা নহে, ভোমার ভাই কেন আমার বুকের ভিতরে চলিয়া গেলেন তাহা তুমি বুনিতে পার নাই। তোমার ভাই তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য আগে আমার প্রাণের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন. প্রকা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিলে তুমি ইচা বুঝিতে পারিবে। তোমার ভক্ত ভাই আমার কোলে উঠিলেন ভাই তুমি আমার কোলে উঠিতে সাহদ করিভেছ। উনি একেৰারে আমার প্রেমসাগরে ডুবিলেন, ডাই ভূমিও ডুবিরা ধাইতে ইচ্ছা করিতেছ।" মার মুধে এ সকল ফুধাময় কথা ভনিয়া তৃঃখীর মনে সাস্থ্না ছইল। সভ্যের জননী মা কেবল কি তৃংখীকে প্রবেধ দিনার জন্ত এ সকল কথা বলিলেন ৭ আত্যাশক্তি মহাসভী কে'ন কারণেই মিখ্যা বলিতে পারেন না, প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না।

া হবিক জগজননী রকাণ্ডেশরী সাধু অসাধু সকলেরই
সঁশা। কংবী ভাই, ভূমি কি মনে কর, ভূমি পাপ করিয়াছ
বলিয়া মার সঙ্গে গোলী হইতে পারিবে না । ভাই, ভূমি
খানাই কেন হও না ভূমি যে মার নাড়ীর সঙ্গে বাঁধা। মার
সংক্রি সভানের বিভেদ হয় না। মার সঙ্গে সাধু অসাধু
সকলেরই প্রাণের নিগচ খোল বহিষ্যাছে। মার সঙ্গে
কে না ধোলী হইতে পারে । মা বহিষ্যাছ যাধু অসাধু
সঁকল সভানকেই কাঁহার সাক্রে খোল স্থাপন করিতে
ভাকিতেতেন।

বন্ধুগণ, ডোমবা নববিধানে চিত্রিত চইয়া সর্কার এই যেথারে কথা বিশার কর। ঈশর পাপীর বন্ধ চইয়াছেন, আব জীবের ভয় কি । মার সাজে গোগ করিলে আর পাপ কবিবার ইন্ডা থাকিবে না, পাপের তক্ একেনারে চলিয়া গাইবে। জ্বগুজননীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবার্দ্ধা পরমান্ধার সম্পন্ধ ভেদাভেদ চলিয়া গেল। নববিধানে জীব এবার মার সঙ্গে যোগ করিয়া আমিত্বিহীন হইল। জভেদ ধর্ম, অভেদ বিধান। ধন্ত নববিধান তুমি! তুমি সমন্ধ বিধানকে এক বিধান করিলে, সমস্ত বিধিকে এক বিধি করিলে,

তবং সেই এক জীবকে জীবেগরের সঙ্গে এক করিয়া দিলে।
নৰবিধান ভোমার প্রসাদে আমরা এক বিচিত্র প্রমোদকাননে
বসে আছি, ভোমার নিকট অমূল্য বহল শিথিয়াছি। এখন
দেখিছেছি ঈগর ছাড়া জীব নাই, পৃথিবী নাই। জগদ্বক্
জগংময়। প্র'ণের বন্ধু বিধেয়র এবার জীবকে স্থামুক্তি
দিবার জন্ত স্থাবিধি প্রচার করিলেন। এস বঙ্গদেশ, এস
ভারত, এস সমস্ত জগং, ভোমরা সকলে এই স্থামুক্তি

কি সুন্দর বিধান প্রচারিত হইল। ঈশুরবিরুদ্ধ সমুদ্র বিরোধ ও অসদ্ভাব উড়িয়া গেল। কোন বিরোধ নাই, তুমি আমি নাই, সকলের আমির ডুবিল জগতে, জগং ডুবিল মার ভিতরে। আজ মার বক্ষসমূদ্রে আমর। সকলে মংস্যের মত ক্রীড়া করিতেছি। মার পুণ্যজলে স্লেহজলে আজ সমস্ত রক্ষাও মথ হইল। মার ক্রোড়ে ইংলাক পরলোক এক হরে গেল। দেশে দেশে বেষ বহিল না। ধর্মে ধর্মে বিবাদ রহিল না, সকলে এক জলে মথ হইয়া গেল। জগক্তননী সত্যের জল, জ্বানের জল, প্রেমের জল, পুণ্যের জল, শান্তির জল হইয়া সকলকে বেওল করিয়া ফেলিলেন। জীবের প্রতি মার কত ভালবাসা, কত সথ্য, কত বস্কুতা। এক মা, এক বিধান, ক্রাছার মার সভানও এক। নববিধান, প্রিয় নব্যবিধান, কি

চুঃধ নিরান্দ চলিরা গেল, কেবল ভ এদিলের প্রাণের মধ্যে, ভোষার সন্তানদিলের প্রাণের মধ্যে, ভোষারই প্রেমানন্দ বহিল।

माञ्जः माडिः माछिः।

নববিধানের বিজয়নিশান।

[ একপঞ্চাশতম সাংবংসরিক ব্রহ্মোংস**ব** ৷ ]

রবিবার রাত্রি, ১১ই মাম্ব, ১৮০২ শক ; ২০শে জ'নুয়ারি ১৮৮১।

নববিধানের অভ্যাদয়ে সকল জগং প্রেমে ভাসিল।
নববিধানের প্রেমিক জন সকল প্রেমে প্রেমিক ছইল। নববিধানের জানী জন সকল জানে জানী ছইল। নববিধানের
প্রাস্ত্রে, সকল প্রেম্ প্রাবান হইল। নববিধানের যেগী,
সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ
এক বেশ হইল, দর নিকট হইল। পৃথিবীর সকল বিধানের
প্রেম ভিক্তি অব্বাগ, যোগ, জ্ঞান, স্মাধি, উৎসাহ, মত্তা
আমাদিগের এই প্রিয়তম নববিধানের ভিতরে প্রবেশ করিল।

এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে জীচৈতজ্ঞের দেখা হইল। ঈশা বলিলেন, "গৌরাস ভাই, তৃমি ভোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ করিবার জন্ত চারি শত বংসর পূর্কে কসনেশে নবখীপ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভর বিগান পূর্ণ করিবার জন্ম আঠার শত বংমর পূর্বের পেলেষ্টাইন দেশের জেকজেলাম নগবে জনিবাছিলাম। কিন্ত আ**জ** পথিবী হইতে এক নতন সংবাদ আসিয়াছে। আজ ভানি-তেছি, বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরে, ভাই গৌলছ, তোমার ভাতির নিশান এবং আমার অন্তেগত্যের নিশ্যন একত্র সিলাই করিয়া নববিধানবাদীব। আকাশে উভাইলা দিলছে। আজ নাকি কতকভূলি সুকলেলদর বাহালীসভান ভোমার নাম ও আমার নাম একত উক্তাৰণ করিতেছে।" আনার গৌরান্ধ প্রেমপূর্য জদরে উদাকে বলিভেছেন, "ভাই উদা তমি যে প্রিবীকে বলিয়া আগিয়াছিলে, 'প্রান্ন, ভোমার ষাহা ইন্ডা ত'হাই পুচিউক।" তোমার সেই বিবেকের ধর, আর ফামার হরিনামের সোলের প্রমতভার ধর্ম একর হইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে ৷ জিশা ভাই, প্থিবীতে कि इडेल। सेंश्टरत चारमर्ग एडे धर्मा अक धर्मा इडेल, एडे রস একর হইল " ঈশা গৌধাছকে বলিভেছেন, 'গৌরাম্ব ভাই, নববিধানধাদীদিগের থকের ভিতরে ওমিও আছ. আনিও আছি। ভাই, তমি কি টান বনিতে পাহিতেছ मा १ नविधानवानीया आभारतत हुई कनरकई है।निरुट्छ। গৃথিবী এত দিন পরে ভোমার আমার মধ্যে যে গঢ় যোগ আছে তাহা বুনিতে পারিয়াছে, নববিধান তোমার আমার ধর্ণের মধ্যে সামত্রস্য দেখিতে পাইরাছে, আর এথিবী কভার চুঃধ নিরান্দ চলিরা গেল, কেবল ভঞ্জিগের প্রাণের মধ্যে, ভোষার সন্থান্দিগের প্রাণের মধ্যে, ভোষারই প্রেমানন্দ রহিল।

শান্তি: শাতি: শাতি:।

নববিধানের বিজয়নিশান।
[ একপকাশতম সাংবংসরিক ত্রন্ধোংসব।]
রবিবার রাত্তি, ১১ই মাখ, ১৮০২ শক;
২৩শে জ'লয়ারি ১৮৮১।

নববিধানের অভ্যাদ্যে সকল জগং প্রেমে ভাসিল।
নববিধানের প্রেমিক জন সকল প্রেমে প্রেমিক হইল। নববিধানের জানী জন সকল কানে জানী হইল। নববিধানের
প্রান্ত্রে, সকল প্রে প্রাবান হইল। নববিধানের যোগী,
সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ
এক বেশ হইল, দর নিকট হইল। পৃথিবীর সকল বিধানের
প্রেম ভক্তি অভ্যাগ, গোগ, জ্ঞান, সমাধি, উৎসাহ, মত্তঃ
আমাদিগের এই প্রিয়তম নববিধানের ভিতরে প্রথেশ করিল।

এই নথবিধানে ঈশার সঙ্গে ঐতিচতন্তের দেখা হইল। ঈশা বলিলেন, "গৌরাদ ভাই, তুমি ভোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ করিবার জন্ত চারি শত বংসর পূর্কো ক্সনেশে নববীপ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিগান পূর্ণ করিবার জন্ম আঠার শত বংসর পূর্কের পেলেটাইন দেশের জেড়জেলাম নগরে জনিবাছিলাম। কিল **আজ** পথিবী হইতে এক নতন সংবাদ অ, সিয়াছে। আজ জুনি-তেছি, বহুদেশে কলিকাতা নগরে, ভাই গৌলান্ধ, তোমার ভ্তির নিশান এবং আমার অলেগভার নিশান একর সিলাই করিয়া নববিধানবাদীরা আকাশে উড়াইয়া দিলছে। আজ নাকি কতকঙলি চকলতদ্য বাহালীমহান ভোমার নাম ও আমার নাম একল উজাবন কবিভেছে।" আবার গৌরাক্স প্রেমপূর্ণ জদরে উলাকে বলিভেছেন, "ভাই উলা, ভমি যে পৃথিবীকে বলিলা আদিয়াছিলে, 'প্ৰাভ, ভোমার ষালা ইন্ডা ভালাই প্রিটেক।" ভোমার সেই বিবেকের ধর্ম আরে আমার ছবিনামের বেলের প্রমত্তার ধর্ম একরে ছইয়া নৰবিধান নাম ধারণ করিয়াছে। স্বশা ভাই, পৃথিবীতে কি হইল। ঈশ্বের আদেশে তই ধর্মা এক ধর্ম হইল, তই রম একত্র হইল " ঈশা পৌরাস্থকে বলিতেছেন, "পৌরাস্থ ভাই, নববিধানবাদীদিণের ব্রুকের ভিতরে ভূমিও আছ, আহিও আছি। ভাই, তমি কি টান ব্যাতি পারিতেছ মা । নববিধানবাদীরা আমাদের তুই জনকেই টানিতেছে। পৃথিবী এত দিন পরে ভোমার আমার মধ্যে যে গঢ় যোগ আছে তাহা বুকিতে পারিয়াছে, নববিধান তোমার আমার ধরের মধ্যে সামত্রস্য দেখিতে পাইয়াছে, আর প্রিবী কভার

ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী ভোমার আমার উভয় ধর্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। ১সা, মহামুদ, শাক্য, যাজবক্ষা, ভূমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই স্বর্গে বলে আছি, নববিধান আমাদের সমূদয়ের নিশান একতা করিয়া পৃথিবীতে নিখাত করিবে, পৃথিবীতে মহত্মদ, মুসা, কবীর, নানক, নারদ, বুরুদেব প্রভৃতির দারা যত ধর্ম প্রবত্তিত ভইয়াছে সে স<sub>ু</sub>দ্ধ ধ্য হইতে মধু আহরণ করিয়ান্ব-বিধানবাদীরা এক নতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহারা প্রচর পরিমাণে সেই নূতন মিগ্রিত সুধা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নুভ্য করিতেছে। ঐ দেখ ভাহাদিগের স্ত্রে উৎস্বান্ত ভোগ করিবার জ্ঞা চটুঞান, সিকু, বন্ধে, মান্দান প্রভতি দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছে : ঐ দেখ ভাহাদিলের উৎস্বমন্দিরে এই ন্তন ফুধা পান করিয়া সকলে কেমন উন্নত হৃহয়াছে। ভাইগুলি মন্দিরের এক দিকে এবং ভগান্তলি আর এক দিকে রুচিয়াছে। চল ভাই যাই, আমর। ভাহাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিবের ভাহারা আমাদের সকলের নিশান একত করিয়া এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে, চল আমর: সকলে গিয়: সেই নিশান ধবি ৷

মনে হইতেছে গগের সাগুগণ আলি আতেকে নব-বিধানবাণীকে এইরপে বলিতেছেন, 'আনের বংস, সাগু, সাগু, ডোমার ধাং) করিবার ভূমি ভাহা করিলে, ভোষার কাধ্য হইরাছে, ধন্ত ভূমি দে ভূমি পৃথিবীর সমুদর সাধু ধন্মপ্রবত্তক ও সধুদর ধর্ম গ্রহকে এক করিয়াছ।" স্বাধ্য আদ্ধা
সর্ক্রাণী নহে, সূত্রং প্রলোকগত সাধু আ্দ্রা সকল
আমাদিধের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আসিতে পারেন না; কিন্তু
এক পবিত্র আন্ধা আছেন গাহার ভিতর দিয়। তাঁহারা আমাদিগের নিকট তাঁহাদিধের আশীক্ষাদ পাঠাইতে পারেন।
প্রবের জননার আশীক্ষাদের সঙ্গে আমাদিধের মঞ্জকর
উপরে নাহাদিধের আশীক্ষাদেও আসিতেছে। তাঁহারা সকলে
বিশ্বজননীর বন্ধ সধ্যে বাস করিতেছেন। উপা ক্রিটেডভ্র প্রভাব সাধু ভক্তাধিরে প্রাণ ক্ষর্ত্তে একীভূত হইরাছে
যথনই আমাদিধের আন্ধা ক্ষর্ত্রের পবিত্র আন্থাকে স্পর্ণ করে, ভ্রনই গ্রভাবে তাঁহার বন্ধন্ত সাধুমণ্ডলীর ভাবও
যান্যদিধের মধ্যে প্রবেশ করে।

আজ মনে ইইডেছে, ওাহারা সকলে এই মদিরে আসিয়া আমালিগের এই নববিধানের নিশান ধরিয়াছেন: ওঁচারা পরপারকে বলিডেছেন, "হায়! কি দেশর নিশান প্রস্তুত করিয়া কলিকভাগ নববিধানবালীরা আমালিগকে এক ব বারিল।" ঐতিগারাস্থ্য, মহামদ, ঈশা, মুসা, শাক্ষ্য, নারদ প্রস্তুত পরপারকে বলিভেছেন, "লেখ ভাই, পৃথিবীতে তোমার দল আমার দলকে নিন্দা করে, তোমার দলের লোকেরা আমার স্থাপিত ধর্মনিরে যায় না, আমার প্রচারিত ধর্মদেরে আমুর করে না; কিন্তু আজ দেখ নববিধানবালীদিরে

ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী ভোমার আমার উভয় ধর্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। ১ুসা, মহত্মদ, শাক্য, যাজবন্ধা, তমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই স্বর্গে বদে আছি, নববিধান আমাদের সমুদয়ের নিশান একত্র করিয়া পথিবীতে নিধাত করিবে, পথিবীতে মহত্মদ, মুসা, কবীর, নানক, নারদ, বুঞ্চের প্রভৃতির ছারা যত ধর্ম প্রবর্ত্তিত ভইয়াছে সে স√দয় ধ√য় হইতে মধু আহরণ করিয়ান**ব**-বিধানবাদীরা এক নতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, ভাহারা প্রচর পরিমাণে সেই নূতন মিগ্রিত স্থা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নত্য করিতেছে। ঐ দেখ তাহাদিনের সক্ষে উৎস্বান্দ ভোগ করিবার জন্ম চটগ্রাম, সিন্ধ, বন্ধে, মাল্রান্ধ প্রভৃতি দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছে : ঐ দেখ ভাহাদিলের উৎস্বম্পিরে এই নতন ভ্রধ। পান করিয়া মকলে কেমন উল্লভ্ড হুচ্যাছে। ভাইতলৈ মন্দিরের এক দিকে এবং ভগ্নীগুলি আর এক দিকে রভিয়াছে। চল ভাই যাই, আমরা ভাহাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিলে ৷ ভাহারা আমাদের সকলের নিশ্লে একত করিষা এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে, চল আম্রা সকলে গ্রিয়া সেই নিশান ধবি ৷"

মনে হইতেছে পথের সাগুলণ আছি। প্রভেত্ত নব-বিধানবাদীকৈ এইওপ বালভেছেন, প্রানের বংস, সাধু, সাধু, ডোমার বাং। করিবার তুমি ভাত্ত করিলে, ভোষার কার্থ্য হইরাছে, ধরু তুমি দে তুমি পৃথিবীর সম্পর সাধু ধন্মপ্রবর্জ ও স্থুদ্র ধর্ম গ্রন্থক এক করিয়াছ।" স্ট আন্ধা
সর্কব্যাণী নহে, স্ত্রাং প্রদোকগত সাধু আন্ধা সকল
আমাদিগের নিকট প্রতাক্ষভাবে আসিতে পারেন না; কিন্তু
এক পবিত্র আন্ধা আছেন গাহার ভিতর দিয়। তাঁহারা আমাদিগের নিকট ভাঁহাদিগের আশীকাদি পাঠাইতে পারেন।
স্বর্গের জননার আশীকাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মন্তকের
উপরে নাগদিগের আশীকাদের সঙ্গে আমাদিগের মন্তকের
উপরে নাগদিগের আশীকাদের আসিতেছেন। উপা শ্রীটেতক্ত প্রভাত সাধু ভক্তাদিগের প্রাণ করিতেছেন। উপা শ্রীটেতক্ত প্রভাত সাধু ভক্তাদিগের প্রাণ করিতেছেন। আনাকে স্পর্শ করে, তথনই গুড়ভাবে তাঁহার বক্ষর সার্মপ্রদীর ভাবও আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে।

আজ মনে হইতেছে, তাহারা সকলে এই মন্দিরে আসিয়া
আমাদিপের এই নববিধানের নিশান ধরিষাছেন : তাহারা
পরক্ষেরকে বলিতেছেন, "হার ! কি ধেনর নিশান প্রস্তা
করিয়া কলিকাতার নববিধানবাদীরা আমাদিপকে একর
বাবিল !" তীপোরাস, মহামদ, ঈশা, মুসা, শাক্য, নারদ
প্রস্তাভি পরপ্রকে বলিতেছেন, "দেখ ভাই, পৃথিবীতে ভোষার
দল আমারে দলকে নিনা করে, তোমোর দলের লোকেরা
আমার ভাপিত ধর্মেন্দিরে যার না, আমার প্রচারিত ধ্যপ্রপ্র আদর করে না: কিন্তু আজ দেখ নববিধানবাদীদিধের

ত্রক্ষমন্দিরে কি আণ্ডর্য ছটনা ছটিয়াছে। নববিধানবাদীর।
আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে, ভাহাদিগের প্রতিষ্টিত
বক্ষমন্দিরে তুমি আমি সকলেই আছি, ভাহারা ভোমার
আমার প্রচারিত সকল ধন্মগ্রন্তেরই সমাদর করে। ভাহারা
কোন ধন্মপ্রবতকের প্রতি অনক্ষা প্রকাশ করে না, কোন ধন্মশান্তকে মিখ্যা বলিয়া উপহাস করে না, কোন ধন্মস্রাদারক
হণ করে না। দেখ, পৃথিবীতে কি হন্দর নববিধানই
প্রকাশিত হইল।"

প্রশা, মুসা, জীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রাভৃতি সকলে এই নব-বিধানের নিশান স্পর্শ করিয়। রহিয়াছেন। যেমন কড় বড় শুল করিয়। এক স্থানে তড়িন্তের সকার হয়, সেইরপ কড় কড় শুল করিয়। এই স্থানে তড়িন্তের সকার হয়, সেইরপ কড় কড় শুল করিয়। এশানি প্রভৃতির আরা ইইলে নববিধানবালীদিগের আরাতে প্রভাগেশের জলছ অগ্নি আদিতেছে। তড়িল্ডের ক্রায় প্রশা। মুসার ধন্ম আসিয়। নববিধানকে উল্প্রল করিভেছে। বাহ্মগণ, তোমর। কি এই স্বগায় তড়িতের ধ্বনি তানতে পাইতেছ না ল তোমাদিগের হ্রায় এই তড়িতের আরাত না লাগিলে তোমাদিগের পরিক্রাণ নাই। দেখি এই তাড়িতের ধ্বান তোমাদিগের পরিক্রাণ নাই। দেখি এই তাড়িতের ধ্বান তোমাদিগের সারিক্রাণ নাই। ক্রায় নববিধান আনক্রময়ী গাঁহার সমুদ্র স্থানিদিগের লইয়। নববিধান মা ভারের প্রভিত্ব সাধু স্থানের সন্থান বাড়াইলেন। এই নববিধানে মা ভারের প্রত্যেক সাধু সন্থানের সন্থান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্ষে

শ্রক্যসিংছের নাম, খ্যেগী ঝ্রিলিগের নাম, এীগৌরাছের নাম প্রায় ড্বিয়াছিল, নববিধান অভ্যাদিত হইয়া দেখ সক-লের নাম প্রজীবিত করিল। হিলুছার ঈশা, মৃসা, মৃহত্ত প্রভৃতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজ্ঞাতীয় বলিয়া ছণ। করিত: আজ দেখ নববিধানের প্রদাদে তাঁহার৷ কেমন এদ্ধা ভ আদরের পাত্র হইরাছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আধ্যক্ষি দিলের যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের অভাদরে সে সমস্ত পুনক্রীপিত হইল। নব্বিধানের কি মাহায়র। ইহার প্রভাবে আজে হিলুসভান উশ: ১৪: মহমুদ প্রভৃতি বিজ্ঞাতীয় সাধুর নামে প্রমুদ্র চইভেছে: নববিধানের বলে শিক্ষিত যুবকের৷ শ্রীগৌরাফের প্রেমে মাতিতেছে, বলার গডাগড়ি দিতেছে ৷ এ সমস্ত মা জগ-জ্বনার প্রেমের চাত্রী। মার ইসিতে তাঁহার সমদ্য সহ:-নের: একত হইয়া নববিধানের প্রশান্ত অস্থান নৃত্য করিতে-ছেন্। নববিধানবাদীর জন্যের জুলা, মুদা, লাক্য, ধাকুরুরুর, ক্ষীর, নানক, জীগোরাল প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। আজ সাংক্রীবনগুলি প্রান্দীর ক্রায় ক্রতবেগে এই ওদ্ধ-মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে।

আজ মধুমাথ: মা নাম কীওন করিয়া নববিধানবাদীরা মাতিয়াছেন। আজ করটি সৌভাগ্যশালী বাঙ্গালীসভান আনশ্যমী মার কোলে বদিয়া মার প্রেমহুধাপান করিতেছে। বাঙ্গালীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া সংগ্ দেবভাদিগের ব্রহ্মনিদিরে কি আগ্র্যা ঘটনা ঘটিয়াছে। নববিধানবাদীর আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিরাছে, ভাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মনিদিরে তুমি আমি সকলেই আছি, ভাহারা ভোমার আমার প্রচারিত সকল ধ্র্তপ্তেরই সমাদর করে। ভাহারা কোন ধ্যুপ্রবহকের প্রতি অগ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, কোন ধ্যুপ্রবহকের প্রতি অগ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, কোন ধ্যুপ্রবহকের হালা করে না, কোন ধ্যুপ্রকাশ করে না, কোন ধ্যুপ্রকাশ করে না। দেখ, পৃথিবীতে কি ফুন্দর নববিধানই ব্রহাণিত হইল।

ঈশা, মুদা, জীগোরাত্ব, শাকা প্রভৃতি সকলে এই নন-বিধানের নিশান স্পর্গ করিয়: রহিয়াছেন । ধেমন কড় কড় শব্দ করিয়। এক স্থান ভড়িতের সকরে হয়, সেইরপ কড় কড় শক্ষ করিয়। এক স্থানে ভড়িতের সকরে হয়, সেইরপ কড় কড় শক্ষ করিয়। ঈশা, মুদা, জীগোরাত প্রভাবেশের জলত অয়ি আসিতেছে। ভড়িতের আমাতে প্রভাবেশের জলত অয়ি আসিয়। নববিধানকে উজ্জ্ব করিতেছে। রাজ্পণ, ভোমরা কি এই স্বর্গায় ভড়িতের ধ্বনি ভনিতে পাইতেছ না 
। ভোমাদিগের স্বর্গায় ভড়িতের ধ্বনি ভনিতে পাইতেছ না 
। ভোমাদিগের স্বর্গায় ভড়িতের ধ্বনি ভনিতে পাইতেছ না 
। ভোমাদিগের পরিতাণ নাই। দেখি এই ভাড়িত-বোগে ভোমাদের দল আঘাত পায় কি না । জগক্জননী মা আনন্দময়ী তাহার সমুদয় সন্তানদিগকে লইয়। নববিধান বাদীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নববিধানে মা ভাহার প্রত্যেক সাধু সন্তানের সন্থান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্গে

শাক্যদিংহের নাম, গোগী ঋষিদিগের নাম, এীগৌরাঙ্গের নাম প্রায় ডুবিঘাছিল, নববিধান অভ্যাদিত হইয়া দেখ সক-লের নাম প্নজ্জীবিত করিল। হিলুম্বান ঈশা, মুসা, মহম্মদ প্রভতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ছণা করিত: আজ দেখ নববিধানের প্রদাদে তাঁহার৷ কেমন এদা ও আদরের পাত্র হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্ঘাঞ্চি-দি:গর যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নব্বিধানের অভ্যুদয়ে সে সমস্ত পুন দ্বীপিত হইল। নববিধানের কি মাহাজ্যা। ইহার প্রভাবে আজ হিলুসন্তান ঈশ: মুস্ মহায়দ প্রভৃতি বিজাতীয় সাধুর নামে প্রমত হইতেছে: নববিধানের বলে শিক্ষিত যুবকের। শ্রীগোরাঙ্গের প্রেমে মাতিতেছে, বলাৰ গডাগড়ি দিতেছে। এ সমস্ত মা জগ-জ্ঞনার প্রেমের চাতুরী। মার ইসিতে তাঁহার সনুদয় সভ্ত: নের: একত্র হইয়া ন্ববিধানের প্রশস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতে-(छन। नवविधानवाषीत कृषरात क्रेमा, प्रमा, माका, धाड्वका, ক্রীর, নানক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। আজ সাধুজীবনগুলি পদ্মানদীর স্থায় ক্রতবেগে এই ব্রশ্ন-মন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে।

আজ মধুমাথা ম। নাম কীর্ত্রন করিয়া নববিধানবাদীরা যাতিয়াছেন। আজ করটি সৌভাগ্যশালী বাদালীসভান যান-দম্মী মার কোলে বসিয়া মার প্রেমস্থা পান করিতেছে। াদালীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া স্বর্গে দেবতাদিগের নধ্যে আনদের রোল উঠিয়ছে। স্বর্গের দেবতারা বলিতেছেন "আমাদের ইচ্ছা হয় সৌভাগ্যশালী ভক্ত বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে গিয়া মিশি।" কিন্তু পরলোকের নিয়ম নহে ধে, গেখান হইতে কেহ সাক্ষাং ভাবে ইহলোকবাসীদিগের নিকট প্রকাশিত হন, কেবল তাঁহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন। আজ এই নববিধানে ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শাক্য, জীটেচভন্ত প্রভৃতি সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি হইল। আজ এই বন্ধানিক ক্রান্তর বৃদ্ধি হইল। আজ এই বন্ধানিক পাঁরব বৃদ্ধি হইল। আজ এই বন্ধানিক ক্রান্তর ক্রমাদিরে শাঁক, কাঁসর, ঘণ্টা, গং এবং অর্গান প্রভৃতি দেশীয়, বিদেশীয়, অনেক প্রকার বান্তা বাজিয়া উঠিল। আজ সিয়ু, চট্টগ্রাম, বন্দে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি ভারতের নানা দেশ হইতে ব্রহ্মসন্তানেরা আসিয়া এই নববিধানের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। আজ আমাদের ত্থা, ভারতের ত্র্থ, পৃথিবীর সুধ্য।

মা আজ বিশেষ দলা করিয়া আমাদিগকে এই কথা বলিলেন "সভানগণ, আর তোমাদের ভর নাই, এখন আমি আমার স্বর্গের ভত্তদল, যোগিদল, সহে লইরা তোমাদের বুকের ভিতরে বাস করিব"। বন্ধুগণ যথন আমরা রুদ্ধের আরতি করিতেছিলাম, যথন নিশান বরণ করিতেছিলাম, তখন আমরা বিশুজননীর সঙ্গে তাঁহার সমুদ্র সাধু ভত্তসভানদিগের আগমন অহভব করিয়াছি। এই ন্ববিধানের নিশানের ভিতর দিয়া সমুদ্র ধর্মবিধানের ভাব আসিতেছে। আকাশের বিহুচং ধরিবার জন্ত, সমুদ্র সাধুদিগের প্রত্যাদিশ

গ্রহণ করিবার জন্ম, এই নববিধানপ্রপালী প্রস্কৃত হইল।
জগতের ধর্মাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশান উড়িতেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজা দেখিয়া পৃথিবীর পাপ
হঃথ দূর হইবে। জগতের প্রতি, ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ
বঙ্গদেশের প্রতি, বিধজননীর কি দয়া! আজ য়াহারা এই
নিশান স্পর্শ করিলেন তাঁহাদিগের কি সোভাগ্য! আজ
ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুথ কত উজ্জ্বল হইল। এই
নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্মপ্রবত্তক
আবদ্ধ রহিলেন। উড় নিশান, যাও নিশান, ব্রহ্মান্মের
জর্ধবনি এবং তাঁহার সম্দায় সাধু সাধ্বী সভানদিগের জয়্
ধ্বনি করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত দিক
জয় কর। জাহাজে উঠিয়া সম্ত্র পার হইয়া দূরে বহুদ্রে
যাও। শক্রকুল দেখিয়া ভাত হইও না, নির্ভয়ে দেশ দেশাভরের চলিয়া যাও।

হে নববিধানের বিজয়নিশান, তোমার মধ্যে অনেক রত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর ইন্দ্রিয়াশক্তি থাকে না, তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে, যেথানে তোমার আবির্ভাব সেথানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। পাপকে যে পরাজয় করে সেই বিজয়নিশান (নিশান অর্থ জয়), ঘাহা পাপ সয়তানকে জয় করে তাহাই নববিধানের নিশান। বিবেক সিংহাসনের উপরে রাজরাজেধরী বিশ্বজননী প্রতিষ্ঠিত। গ্রাহার সাধু ভক্ত সভানগণ প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, ক্তজ্জতা প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পোপহারে তাঁহার পূজা করিতেছেন। যেখানে মার পূজা প্রচার হইতেছে সেখানেই নববিধানের জয়ধ্বজা উডিতেছে। এই নিশান মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। ইহা পৃথিবীর পাপভার, হুঃখভার দূর করিবে। ইহা জীবের কুবাসনা, চুর্ভাবনা, দুর করিবে। এই নিশান দেখিয়া পাষও, অবিশ্বাসী, নান্তিক সকল বিশ্বাসী আন্তিক হইবে। এই নববিধানের নিশান দিখিজয়ী হইবে। ইহা ভগবানের বিরোধীদিগকে, মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান হু জ্বর প্রতাপের সহিত অশ্বারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নব-বিধানের প্রেরিভগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা দেশ দেশাভারে চলিয়া যাও, এই নিশানের বলে তোমরা বড বড বীরের কাছেও কুর্ন্তি হইবে না। এই নিশান ধারণ করিয়া তোমর। দেশ বিদেশে গমন কর। তোমরা ধেমন মাকে দেখিয়া মার দঙ্গে কথা কহিয়া সুখী হইয়াছ, এইরূপ ভোমাদের ভাই ভগীদিগকেও বিধানের স্থা পান করাইয়া সুখী কর।

## ভাগবতী তন্ত্ব।

রবিবার ২৪শে ফাস্কন, ১৮০২ শক; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮১। আত্মার আধার শরীর। শরীবের আধার আত্মা। শরী-

বের ভিতরে আত্ম থাকে, আবার আত্মাবিনা শরীর জীবিত

থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলহন করিয়া শ্রীর বাঁচিয়া আছে, আজা না থাকিলে মত শরীর কোন কার্য্য কবিতে পাবে না। আবার শবীর বিনা আত্মা পথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ কবিতে পাবে না. হতবাং শবীর যেমন আত্মার আধার আলাও তেমনই শ্রীরের অবলম্বন। তুই কথাই সভা। আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে: কিন্তু শরীরের সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পণারস এ শান্তিরস লাভ করে তাহা সর্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাজা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্মাধ, জ্জানমধ, প্রভৃতি নানা প্রকার ফুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্জ করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্ত ইহা অবশৃষ্ট সীকার করিতে হইবে। যদিও আমরা জডবাদীর ক্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্বাস্থ মনে করি না. তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইবে যে. এই অনিত্য শরীর, আত্মার নিভ্য ধর্ম, নিভ্য জ্ঞান এবং নিভ্য সুখ উপার্ক্তনের বিশেষ সহায়। জীবান্তা ধরাধামে এই অসার শ্রীরের দারা অনন্তকালের জন্ম প্রচর সম্পত্তি সঞ্য় করিয়া পরলোকে গমন করে। কিন্তু এক দিকে যেমন আমাদের এই ততু আত্মার জ্ঞানোন্নতি ও ধর্মোন্নতির প্রধান সহায় আর এক দিকে আবার ডেমনি আত্মার অধোগতি ও সর্ব্ব-নাশের কারণ। এক দিকে ধেমন এই দেহ নানা প্রকার ধর্ম ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্ত দিকে ইহা আবার পশু তক্ ক্রোধামিতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাকা প্রভৃতি লোভের সামগ্রী দেখিলেই পশু তকু সেই দিকে ক্রভবেগে ধাবিত হয় এবং লোভ চরিতার্থ করিবার জন্ম নির্দেষ বালকের মৃশু ছেদন করিতেও কুন্তিত হয় না। অপরের জীর্দ্ধি দেখিলে পশু তকুতে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বাত হয়। এইরূপে অজিতেন্দিয় আহুরিক তকু সর্ক্রদাই নানা প্রকারে নরকের অগিতে দগ্ধ হইতে থাকে।

ভাগবতী তত্ন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাগবতী তত্ন যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পর্ণরপে জিতে ক্রিয়। তাঁহার শরীর অতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। উহা দেবতাদিগের বাসস্থান। তাঁহার শরীর মন্দিরের মধ্যে কোন পাপাত্র আসিতে সাহস করে ন।। তাঁহার শরীর পুণ্যের হুর্ভেগ্র হুর্গ। সয়তান সে দিকে যাইতে পারে ন।। যে ব্রহ্মচারী যুবা ভাগবতী ততু লাভ করিয়াছেন, নিত্যো-পাসনা তাঁহার প্রাণের সম্বল, তাঁহার অন্তরে নির্ভর বৈরাগ্যানল জলিতেছে। কোন প্রকার পাপাস্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মচারী বৈরাগীর ভাগবতী তরু দর্শন মরিয়া ষড়রিপু পরস্পরকে বলে, 'ভাই এই ব্যক্তি বক্রদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই, ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতি এয় ব্রহ্ম এবং তেজসী পুণ্যাল্মা সকল বাস করিতেছেন, এ শরীর আমাদিগের বাসের পক্ষে অতুকল নহে। ইহার মস্তিকে নিরন্তর পুমতি ও স্তিজ্ঞার উদর হয়। ইহার হৃদয়ে ত্রহ্ম প্রেমের প্রবল স্রোত বহি-তেছে। ইহার রক্ত মাংস ও অন্থি মধ্যে সাধু বীরেরা ত্রন্ধার করিতেছেন। এমন ভয়ানক স্থানে থাকা হইবে না। চল আমরা ইহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিপরায়ণ লোকদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি।"

এইরপে ভাগবতী তন্তর তেজ দেখিয়া কাম ক্রোধ এ.ভৃতি
সমস্ত আফ্রিক ভাব ও পশুভাব পলায়ন করে। যে শরীর
এইরপে কুভাব শৃত্য হয়, সেই শরীর ঈশরের আদেশে,
প্রকৃতির নিয়মানুসারে, শীঘ্রই সাধুদিগের বাসস্থান হয়।
প্রকৃতির এই নিয়ম যে কোন স্থান শৃত্য থাকিবে না। যথনই
কোন শরীর হইতে কাম ক্রোধাদি সমস্ত অহ্র দল চলিয়।
গেল এবং উহা শান্ত ও পাপ শৃত্য হইল, তথনই সেই শরীর
শৃত্য দেখিয়া শ্রীগোরাস, ঈশা, মুসা, সক্রেটিস, মহম্মদ, শাক্র,
যাক্রবয়্য প্রভৃতি সাধু মহাস্কাগণ আসিয়া সেই শৃত্য শরীর
পূর্ণ করিতে আরক্ত করেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলেন
"কেমন ভাই, আমর। ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাব তো গ্"

শ্রীনোরাস ঈশা ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন
"এই শরীর আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। ইহার
বক্ষ এমন প্রশন্ত যে এমন বক্ষ ছাড়িয়া আমি আর কোথায়
গিয়া নৃত্য করিব ৽ মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "ভাই গৌরাঙ্গ,
আমিও এই শরীর মন্দিরে বাস করিব, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া
আসিবার সময় আমার বক্ষুদিগকে বলিয়াছিলাম, ভোমরা

আমার রক্ত মাংস পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের শরীরের মধ্যে বাস করিব। এই সাধু যুবা আন্ত্রেচ্ছা বিনাশ করিরাছে, ঈখরের ইচ্ছা পালন করিবার জন্ম দৃঢ্প্রতিজ্ঞ হইরাছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত গংস রূপে বাস করিব। এীগৌরাদ্ধ, কেবল তুমি ইহার শরীরের মধ্যে গিরা বাস করিবে, আমি কি ইহার শরীরের মধ্যে ঘাইব নাণ

যথনই শরীরের ভিতর হইতে অভক্তি ও স্বেচ্ছাচাররূপ
তুই অথ্র প্লায়ন করিল, তুই ছুম্পুরুতি চলিয়া গেল, তথনই
তুই স্বর্গীয় প্রবৃত্তি, তুই সাধু সেই শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ
হুইলেন। মহর্ষি ঈশা ও শ্রীপোরান্ধ আসিয়া সেই সাধু
যুবার রক্ত নদীর উপকৃলে তুই স্ক্রের বাগানমুক্ত বাড়ী
নিশ্বাণ করিলেন। তাঁহাদিগের শুভাগমনে সেই সাধুহদ্যের
ভিতরে তুই জীবন্ত ফোয়ারা উৎসারিত হুইতে লাগিল।
সেই সাধু যুবার অন্তরে তুটী মধুম্যী প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হুইল,
তুই জন সাধু আসিয়া তাহাকে তুটী স্বর্গীয় প্রবৃত্তি দান
করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অন্তর্গা, আর এক
জনের প্রত্বর প্রতি আনুগত্য।

অতএব শরীরকে সর্বল। শুদ্ধ রাধিবে। শরীর যদি প্রতিক্ল হয়, পাপাচরণ করিয়া শরীরের রক্ত যদি বিষাক্ত হয়, তবে তোমার শরীরের তুর্গকে ঐ তুই মহাপুরুষ পলায়ন করিবেন। শরীরকে শুদ্ধ না রাধিয়া যদি তুমি ঐ তুই মহাপুদ্ধের জন্য বহু বার করিয়। জয়পুরের বেত প্রস্তরে দুটী মনোহর অটালিকা নির্মাণ কর, তথাপি তাঁহারা পলায়ন করিবেন। আত্মা লাবণ্য কুজ অটালিকার পার্দের ঘদি তোমার চুর্গক্ষম শরীর থাকে সে অটালিকার রাজারা তো থাকিবেনই না, তাহাতে কাঙ্গালেরাও থাকিবে না পাপেতে মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু হইলেই শরীরে চুর্গক হয়, সেই চুর্গক্ষম শরীরের নিকটে কেইই থাকিতে পারে না। তোমরা কি জান না এই কলিকাতা মহানগরীতে চুর্গক্ষম স্থানে যদি অতি সুন্দর আটালিকাও থাকে তাহা কেই লয় না। সেইরূপ পাপ চুর্গক্ষয় শরীর বাহ্যিক শোভার অত্যন্ত সুন্দর হইলেও তাহা সাধুদ্গের মনোনীত হয় না।

যাহার শরীরের ভিতর হইতে কমে, কোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতির ভরানক তুর্গন্ধ উঠিতেছে তাহার শরীরের মধ্যে কিরপে প্র্যায়া সাগুল্প বাস করিবেন ? এই জন্ত হে জীবসকল, তোমার মনের উর্লির সদ্ধে সঙ্গে শরীরের পবিত্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র হইতে দিও না। শরীরকে লোভী, স্বেচ্ছাচারী, ইন্মিয়াসক্ত কোধান্দ অর্থাং ইর্ধানলে প্রক্ত্রনিত হইতে দিও না। শরীরের অস্থির মধ্যে ধদি অনবরত জ্বলন্ত বৈরাগ্যানল পোষ্প করিতে না পার তবে শরীর বিলাসী হইবে, কেবল ভাল ধাইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাহিবে, ভাল শ্যার শ্রন করিতে চাহিবে। শরীর ইপ্রেরর আলেশ ধ্যের নিয়ম লজন করিয়া, নানা প্রকার বিলাস স্থ ভোগ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইবে।

তোমরা যদি বল, "আমাদের শরীর যাহা হউক না কেন আমাদের মন উন্নত।" তোমাদিগের সে কথা আমি বিশ্বাস করিব না। তুর্গন্ধময় স্থানে সোণার বাড়ী থেমন তেমনই বিলাসপরায়ণ তুর্গন্ধময় শরীরের মধ্যে হৃদয় মন। যদি প্রলো-ভনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে শুদ্ধ রাখিতে যতু কর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা. ভোমার বক্ষস্থলে শ্রীনৌরাস এবং ভোমার মভিকে মহাত্মা সক্রেটিদ। দেখাও ভোমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে ঈশা অবতরণ করিয়া তাঁহার স্বর্গন্ত মহাপ্রভর ইচ্চাপুর্ণ করিতে-ছেন এবং তোমার বক্ষে শ্রীগোরাজ হবিনাম বলে উন্মত্ত ্চইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং তোমার মক্তিদের মধ্যে সক্রেটিস পারলৌকিক চিডা এবং আছার অমরত প্রভৃতি বিষয়ক পবিত্র চিন্তা দ্বারা ভোমাকে আমোদিত করিতেছেন। দেখাও, যেমন জাগলপুরের নির্মল প্রাত্রবে লোকে মহা অানন্দ্ ও মহা আগ্রহের সহিত স্নান করিয়। আপনাদিগকে ্ভদ্ধ ও সুধী মনে করে সেইরপ ভৌমার রক্ত প্রবাহরূপ নশ্বদা নদীতে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া স্নান করিতেছেন। দেধাও, তোমার দক্ষিণ হন্তের পাঁচটী অঞ্লির মধ্যে পাঁচটী পুণাজা দ্যাল সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও ভোমার মস্তকের কেশরূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই

প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিগণ আসিয়া ধ্যান সমাধিতে নিমগ্র রহিয়াছেন।

এইরপে ধ্বন দেখিবে যে তোমার সর্কাঙ্গে নানা দেশের এবং নানা যুগের সাধুভকু**গ**ণ আসিয়া তাঁহাদিণের বাসস্থান নির্মাণ করিরাছেন, তোমার রক্তনদীর মধ্যে পৃধিবীর সমৃদর সাধু মহাজ্মাদিগের রক্ত মিলিয়া গিয়াছে তথন জানিবে থেঁ তুমি ভাগৰতী ততু লাভ করিয়াছ। নৰবিধানাশ্ৰিত ব্ৰাহ্মগণ; সাধুদিগের রক্ত মাংস পান ভোজনরূপ নবর্ড ভোমরা সাধন কর। পশুর স্থায়, ইন্দিরাসক্ত মানুধের স্থায় আর তোমরা পান ভোজন করিও না। তোমরা ঈশার পুণ্যরূপ অন আহার কর, জ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। পশু জন্তু সকল অসার অনুখায়, ভক্তগণ দেবপ্রসাদ দেবীপ্রসাদ গ্রহণ করেন ৷ সাধুগণ অলের মধ্যে ত্রন্ধের প্রেম এবং ত্রন্ধের তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পরিপূরিত অন্ন আহার করিয়া সাধু-দিগের মনে যোগবল, ভক্তিবল, পুণাবল বৃদ্ধি হইতে থাকে ৷ <del>ঈশ: প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তোমরা আহার পান করিতে</del> আরম্ভ কর। যে ভাবে অ: আহার করিলে সাধুদ্ধীবন পোষিত ও পরিবৃদ্ধিত হয় সেই ভাবে তোমরা অলুগ্রহণ কর। অকৃতত্ত অভক্তভাবে কদাচ তোমরা ঈধরের দান গ্রহণ করিও না। আহারকে কদাচ তোমরা ইন্দ্রিয় সুথের পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গভীর ভাবে মাহার করিবে। পবিত্রভার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি

পান কর। অভন্ন মনে অন্ন ভোজন করিও না, অভ্যন্ত ভাবে জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার সময় ঈশা চৈতত্তের ভীবন ভোজন পান করিবে, সাধুজীবন আহার না করিবে ভাগবতী তত্ত্বাভ করিতে পারিবে না।

ভোগার তত্ত্ব সাধুদিগের সেবায় উৎসর্গ কর। ভোমার নিজের জন্য আর ভোমার তত্ত্ব রাখিও না। ফিনি ভোমার এই তত্ত্ব হজন করিয়াছেন, সেই বিরপতি, সেই দেহপতি সেই প্রাধারের, সেই মনোভিরামের সেবায় এই তত্ত্ব নিয়ুক্ত করিয়া ইংচকে রামতত্ত্ব ভাগবতী তত্ত্ব করিয়া লও। যদি ভোমার তত্ত্ব করিয়া লও। যদি ভোমার তত্ত্ব করিয়া লও। যদি ভোমার তত্ত্ব করিয়া লও। যদি গোগতত্ব রাখিও না। ভোমার চহত্ত্ব, কর্গ, রসনা, হত্ত্ব, পদ, কিথা শরীরের কোন যাও যদি ঈর্পরের অবাধা হয় ভবে ভাগা কাটিয়া ফেল। ভোমার শরীরের মহদয় অহ ভাগবতী ভরর অহ ংইবে। ভোমার চহত্ব ভবানের ইছারে বিরুদ্ধে কোন ছব্য দেখিবে না। ভোমার রুদ্ধা ভাগার বিরুদ্ধের অহ্য রুদ্ধা ভনিবে না। ভোমার রুদ্ধা ভাগার বিরুদ্ধের অহ্য রুদ্ধান করিবে না। মনের আধার এই শরীরকে ধন্তের অহ্য কল করিয়া লইবে।

যধন হ'ব ভারা ভোমার নিজের অস স্পর্শ করিবে তথন ভূমি বুনিতে পারিবে যে তুমি ঈশং নারদ প্রভৃতির অস স্পর্শ করিতেছ। ভোমার শরীরের রক্ত মাংস তাঁগাদিগের অধিকৃত এবং তাঁগাদিগের সদ্বে একীকৃত হবলা গিলাছে। ভূমি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে ঈশ। গৌরার প্রভৃতি আসিয়া তোমার রক্ত নদীতে ধেলা করিতেছেন। তোমার শরীর আর তোমার থাকিবেন। তোমার শরীর মুগাঁয় দেবতাদিগের নীলাকৈত হইবে। মানুষ এমাক হইখা বলে আমার শরীর, তোমার শরীর, উহার শরীর, কিন্তু বাস্থবিক প্রত্যেক মানুষ্বের শরীর ঈথর এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্র। গাহারা সত্যবাদী ঠাহারা বলেন 'আমার তথু আমার নহে, ইহা সাধুদিগেরই তথা এই তক্তর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।" দ্রাম্য পিতা কপা কক্তন আম্রা থেন সকলে এইকপ ভাগবতী তথু লাভ করি।

## ত্রিনীতিবাদ।

রবিবার ১৫ই টেব্র, ১৮০২ শক; ২৭শে মার্চ্চ ১৮৮১।

ত্বিভাপের শান্তি ত্রিনাভিবাদ। ধখন সতা ত্রম বিজ্ঞানের ধার। এক হর ভখন ত্রিভাপের শান্তি হয়। তিনকে ধিনি এক করেন তিনিই হয়। হাহার। তিনকে কট পাষ ধাহার। তিনকে সভর মনে করে। এককে ধিনি ভিনের মধ্যে উপলন্ধি করেন ধন্য সেই সারে, ধন্য সেই রক্ষজানী। নববিধানের আলোক অবলহন করিল। ত্রিনাভি মভ বিত্ত করিতেছি, রাম্বোণ্য এক সতা, ত্রিসভোর মধ্যে এক সতা, ত্রিসভার মধ্যে এক সতা, ত্রিসভার মধ্যে এক সতা, ত্রিসভার মধ্যে এক নীতি উপক্রি

করা প্রকৃত বিজ্ঞানের কার্যা। তিন বাস্তবিক মূলে এক।
এই সত্য মানিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিতে হইবে,
এই সত্য সাধন করিয়া হুধী হইতে হইবে। সমুদয় বিবাদের
মীমাংসা, সকল বিরোধের সামঞ্জ হওয়া কেবল নববিধানের
ছারাই সম্থব। অতএব বল হে নববিধান, তিন কিরপে এক
হইল। ঈরর, আমি এবং জগং এই তিন সত্য, এই তিন
সন্তা, এই তিন কিরপে এক হইবে ৭

এই আমি. এই ভোমরা, আর আমার এবং ভোমাদের মাধা এটা বন্ধাওপতি উপর: এক উপর আমাদের প্রতি-জনের মধ্যে প্রাণ্ডপে বর্তমান। সেই এক সভ্য, সেই এক সতা ঈশ্বর, ভোমার আমার মধ্যে না থাকিলে আমরা কেছই বাহিয়া থাকিতে পারিতাম ন। এল সভা, মল সভা ভিনি। তাঁহাকে অবলগন করিয়া আমরা সকলে অবস্থিতি কবিতেছি। কিন্তু এই ঈপর, এই আমি, এই ডোমবা, যতক্ষণ এই তিন স্বতন্ত্র দেখিতেছি ততক্ষণ আমরা ভ্রমে ভ্রান্ত, ত্রিভাপে সম্প্র। এই ভেদজান হইতে নানা প্রকার অধর্ম, শোক, জালা, ধরণা উংপর হয়। যতক্ষণ আমর: এই ডিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত শাহি লাভ কবিতে পারি না। এই তিনের মধ্যে একর অনুভব করাই প্রকৃত শান্তির অবস্থা। এই তিনকে সতর জ্ঞান করিয়া যদি রহ্মপুজা করি সেই অপুর্ণ রহ্মপুজাতে পাপের শ্রেত বছ হয় ন∷ তালের মধ্যে আমি এবং জ্লং, অর্বং ছগ্র, এবং আমার মধ্যে ক্রন্ধ, এই সত্য স্পষ্টতর রূপে উপ্রক্রিন্য ক্রিলে পূণ্যের পথ শাহির পথ আবিষ্কৃত হয় না।

আমি যদি ব্রহ্ম ছাড়া জগং কিলা ব্রহ্ম ছাড়া আমি ভাবিতে পারি, অথবা যদি জগং এবং আমি ছাড়া ব্রহ্ম ভাবিতে পারি তবে তিনের ঐক্য হইল না। বাপ্তবিক ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত জগং অবস্থিতি করিতেছে। জানের অবস্থার আমরা কোন মতেই ব্রহ্মবিহীন ভগং কহনা করিতে পারি না। ব্রহ্মের মধ্যে জগং এবং আমি, আবার আমার মধ্যে ব্রহ্ম এবং অগ্য। ব্রহ্মবিহীন ভীব হইতে পারে না। অতএব যগনই আমি আমাকে দেখিব, ভাহার সঙ্গে মঙ্গে আমি আমার মধ্যে ব্রহ্মকের দেখিব। বহ্মাওের প্রতিপ্রান্ধর প্রতিপ্রান্ধর ব্রহ্ম বিশ্বর পরিক্রাত। ঈর্বর নরে নহেন ; কিন্তু তিনি প্রত্যেকের প্রান্ধর স্বাদ্ধর করিতেছেন। তিনি মেনন প্রতিজ্ঞানর সঙ্গে বাস করিতেছেন সেইরূপ আবার সমষ্টিভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং বিশেষকপ্রেরিত মহাআ্থাদিগের মধ্যে স্থিতি করেন।

হথন আহলে। ঈশবতে মহাপুরুষদিপের জীবনে দেখি তথন আনত ইতিহাসের ঈশবতে মহীবান করি। প্রথমতঃ বেদান্তের সমর যোগী ক্ষির। নিপ্তা নির্দ্ধিতার বর্জকে উপ্রাক্তি করিতেন। ঈহর ব্যস্থ, তিনি আপ্রার মহিমাতে আপ্রনি বির্দ্ধে করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যথন ঈশবত ইংহার পুরুমহাপুরুষদিপের জীবনে অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্প্র করেন তথন পৃথিবী তাঁহাকে পুরাণ কিছা ইতিহাদের ঈশ্বর
বলে। তৃতীরতঃ ঈশ্বর পরিত্রাক্সা হইয়া প্রত্যাদেশ দ্বারা
প্রত্যেক ভারাক্সাকে পরিত্র ও উন্নত করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মময়
এই জগ্ব। কি মহাপুক্ষ, কি ক্ষুদ্র আত্মা প্রত্যেকেই
ঈশ্বরতে ভারিত ও প্রতিপালিত। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও
গতি নাই। তিনি প্রতি জনের ভীবন, তিনি প্রতি জনের
মান্রয়। এই আমি, এই তোমরা, এই ঈশ্বর, বল এই
তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ ও ফদি বল এই তিন এক
মূলস্ত্রে বল্প এবং পরম্পর গুড়রপে এথিত তবে তোমরা
যোগানাল রম পানের অধিকারী। যদি বল এই তিন স্বত্র,
মথ্রা এই তিনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গুড় যোগ নাই
তবে তোমাদের এই ভেদ জ্ঞান তোমাদিগকে অযোগী ও
মবৈরাগী করিয়া তোমাদিগকে নানা প্রকার অধ্যের নরক
কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।

বিজ্ঞান চলে, বিধাস নেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের
মধ্যে গৃঢ় খোগ রহিরাছে। ত্রফা, আমি এবং জগং এই
তিন গৃঢ়ভাবে সামালিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সত্যা,
ত্রিসভার মধ্যে এক সভা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই
গঢ় রসজ বুনিতে হইবে। বাজ্ঞবিক নিরাকার নির্মিকার
ত্রহ্ম কদচে জাব কিখা জগং হইতে পারেন না। পিতা কিরপে
পুত্র হইবেন গু এই কিরপে স্বর্গ্ব হইবেন গু অনত কিরপে
শুত্র হইবেন গু অধচ এই তিন মূলে এক— এই গৃঢ় তব্

আবিকার করিতে হইবে। নৰবিধান এই গৃঢ় রংস্য জানিয়াছেন।

সত্যস্ত্রপ ঈশ্বরের দেহ নাই। ব্রহ্ম সং চিন্ময় নির্কি-কার নিরবয়ব। তিনি সভাসরূপ, পূর্ণ সভ্য। ভাঁছার সভ্য কথন সত্য ধর্মের এক খণ্ড। ইহার জন্ম দেহ চাই। সত্য বচন বলিবার জন্ম রসনা অর্থাং মাংসের প্রয়োজন হইল। এই জন্ম শান্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে সত্য ঈশবেতে ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্ত সেই স্ভ্যুমাংস রূপ ধারণ কবিল। অর্থাং যদিও ঈথর স্বয়ং সভাস্বরূপ তিনি সাকার মনুষ্যের হ্যায় সভা কথা বলিতে পারেন ন।। এই জন্ম পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাঁহার ইচ্ছাতে রক্তমাংসম্ম দেহধারী তাঁহার একজন সভ্যবাদী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল: সত্য কথা বলিতে হইলেই রসনা চাই, মাংস চাই। আবের সভা এবণ করিবার জন্ম কর্ণ চাই, মুভরাং সভা এবণের জন্তও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনুষ্ঠানের জন্ম হস্ত চাই, এই জন্ম মনুষ্যকে রক্ত মাংসময় হস্ত প্রদত্ত इटेल।

তুর পোষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্ত ঈখরের নিরাকার ক্রেহ মাতৃস্তানের আকার ধারণ করে। সেই এক প্রেমমর ঈখর হইতে জননীর হৃদরে ক্রেহ এবং স্থান তৃত্ব স্কারিত হয়। এইরপে বিজ্ঞান চল্লে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কি জড়বাজ্যে কি মানব দেহে স্ক্রিত ঈশ্বরের জ্ঞান- দীলা এবং প্রেমলীলা। জীবশরার ব্রহ্ম প্রেমের নিদর্শন। ইহার অস্প্রপ্রত্যার অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রেমের পরিচয় দিতেছে। ক্রুদ্ধ শিশুর মুখ যেমন, মার্স্তনরূপ দুর্দ্ধ নিঃসারণ যর ঠিক তাহার উপযোগী। জীবের নানা প্রকার অভাব মোচন করিবার জন্ম স্বর্ধেরে ক্রান এবং প্রেম, চক্রু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, হস্ত, মার্স্তন প্রভৃতি নান্রেপ ধারণ করে। এ সমস্ত ঈধ্রের প্রেমলীলার যত।

ব্রন্ধের সত্য জিহুবার আকার ধারণ করিয়া সতা কথা এবং প্রেমবাক্য বলিয়া পতিত জগংকে উদ্ধার করে। ঈপরের ফেহ মাগুস্তনের ভিতর হইতে তুদ্ধের আকারে বাহির হইয়ানিরাএয় ক্রুডেশিগুদিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে অলাচিক পরিমাণে ঈপরের গুণ সকল মন্থারে ভিতরে আকৃতি ধারণ করে। ঈপর ক্রুং নিলিপ্ত ও আকৃতি বিচীন: কিন্তু তাঁহার দম্ম ক্রেছ প্রভৃতি ভাব মন্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্থারে আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মান্থ্যের মধ্যে ঈপর বঙ্মান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ সকলেই ঈপর তন্ম; কিন্তু যাহার রসনা খুব অধিক পরিমাণে হরিনাম করে সেই নরোভ্যের জীবনে উজ্কল্ভর রপে ঈপরের প্রকাশ হয়।

যাং। কিছু সত্য, যাংগ কিছু ভাল, যাংগ কিছু পবিত্র, সকলই ঈখংরের : ঈখরের শক্তি ভিন্ন রসনা একটী সত্য উচ্চারণ করিতে পাবে না, কণ একটী সত্য প্রবণ করিতে পারে না, মন একটা সত্য চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক সত্য কর্থনের মধ্যে সত্যপ্ররূপের প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের সত্য মনুষ্বের রসশা ধারা উক্তারিত ও প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর অনন্ত প্রথমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটা কুদ্দ স্লেহের প্রতিমা মা না থাকিলে আমরা তাহাকে মা বিলয়া ভাকিতে শিবিতাম না। অর্থাং আমরা তাহারে আনস্ত সভানবাংসল্যের কিছুই বুর্নিতে পারিতাম না। সভান ভূমিষ্ঠ হইবার প্রের দশ্বরের প্রেম দেই সন্তানের মার মনে স্নেহ এবং স্থনে ভূমিক পরিণত হয়। ঈশ্বর বলেন আমি সভীর গুদ্দের স্থাকিব। স্প্রিতে নিয়ত এক্ষের এই বান্ধা প্রণ্
হইতেছে।

ঈশরের দরা মাংস হইয়া প্রেমিক মানবংদহে আকার ধরিতেছে। সেইরপ নির্জিকার, সর্বভাগী বৈরাণী ঈশরের বৈরাগা বৈরাণীশরীরে মাংসের আকার ধরিতেছে। পৃথিবীর মহাপুর বিরাপী রুখর জীবের শরীরের আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাণী ঈশর জীবের শরীরের আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাণী ঈশর জীবের শরীরের ভাতের বসিয়া অনাসভি ও আজুনিএহরুপে বেলা করিতেছেন আমার হাতে যথন কোন হংখী গরিবকে প্রসাদের ভগন আমার হাতের ভিতরে ঈশরের দ্যার হস্ত কার্য্য করে। এই কথা তানিয়া হে নাথ মহয়া, কথন বলিও নাথে ঈশর মাত্র হইলেন। এইরূপ অসত্য কথা বলিয়া আজ্বধ্যক

কলদ্ধিত করিও না। কিন্তু বল যে ঈশবের অনতপ্রেম বিল্রুপে মালুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া তুঃখীর তুঃখ মোচন করিল। জীবের ভিতর দিয়া রক্ষের প্রেম বিনিঃস্ত চইল।

ঈর্গর সকল গৌরবের অধিকারী; দকল সংকর্মের গৌরব তাগারই। সংক্ষা করিয়াছি বলিয়া ঈর্গরের নিকটে কাহারও লগ করিবার অধিকার নাই। তাহার নিকটে সকল দর্গ চূর্গ হইয়া যায়। অতার জবন্ত লোক যদি সংক্ষা করে তাহাও ঈর্গরের প্রেমের উচ্ছেলায় সংপাদিত হয়। সকল মানুষের ভিতরেই ঈর্গরের অবতরণ কিন্তু তাঁহার বিশেষ অবতরণ মহাপ্রযদিগের জীবনে। চক্মকির পাথর আঘাত করিলে কিয়া লীপ শলাকা জালিলে যেমন অক্কার মধ্যে চড়াং করিয়া আগুন বাহির হয় সেইজেপ এই পাপ অক্কারময় মলিন হৃদয়ের মধ্যে সয়ং ঈর্গর প্রত্যাদেশ বাহির করেন। য়ধ্নই এইজপে আমি প্রত্যাদিপ্র হি তথ্যই ইনিয় দমন হয় এবং মন ঈর্গরের পূণা শান্তির অধিকারী হয়। ঈর্গরের প্রত্যাদেশ মৃত্যাধীবনী শক্তি লইয়া জীবাল্লার মধ্যে অবতীর্ম

ঈশ্বর বরং আমাদিগের ভিতরে আমাদিগের শক্তি হইছা আমাদিগকে পরিতাণ করেন। প্রত্যাদিপ্ত ব্যক্তির হৃদরের মধ্যে উপরের প্রাণ হইতে দ্তন দুতন প্রেম সকার ইইতেছে। প্রকাশিপ্ত ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন শুক্তর হক্তে নাই, একা তাঁহাকে পাইয়াছেন এবং তিনি এককে পাইয়া-ছেন। তিনি এক্ষের এবং একা তাঁহার। তিনি একোর সম্বে একী চূত। একোর সং পভাব তাংগর স্বভাব। আপনার বক্ষে স্বব্যরের আবি ভাব অভতব করিয়া প্রত্যাণিও আত্মা কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সক্ষত্র স্বাধ্বকে দেখিতে পান।

স্থার হতিহাদের মহাপ্র যদিগের মধ্যে, স্থার প্রাপ্তর মধ্যে, স্থার প্রভাদিষ্ট আগ্রার ভিতরে, এই তিনেতেই স্থার। যথার্থ পূর্ণ স্থারকে এইণ করিতে ইউচা ইইলেই ইতিহাসে ও প্রকৃতির মধ্যে যে ইটার আবিভিন্ন ও বিচিত্র লাগা ভাগাও এইণ করিতে ইইবে। স্থার ভাগার মাধুভক্ত সভানাদিগকে ছাড়িয়া ভোনার বাড়ীতে যাইতে পারেন নং। যদি চুমি ভাগাকে চাও, ভাগার প্রেরিভ মহাপুর যদিগকেও সমাদের কারতে ইইবে। জগতের ইতিহাসে হিলু, বৌর, ছগান, এমল্যান প্রস্তি যত ধর্মপ্রস্তুকের নাম লেখা আছে সে সন্দর্গকে মধ্যে লইয়া তথা হারে পূর্ণ বিশ্বাসীর বাজীতে ভাবিভিত্র লা।

চে ভ... গুমি ইতিহাসের একটা পাত্তে কাটিতে পার
ন.৷ প্রচান গোটা ক্ষিদিপের মধ্যে ওগবান যোগেওররপে
প্রকাশিত: ব্রদেবের ভিতরে সক্ষতাটা পরম বৈরটোকপে;
মুদার ভিতরে বিবেকসিংহাসনে প্রভিটিত রাজারপে; ইশার
প্রানের মধ্যে পিতা ও প্রভুরপে; শ্রীগৌরান্ধের হল্পে

প্রেমোয়ত স্থারপে। ঈশ্বর দেশে দেশে যুগে যুগে বত
লীলা করিয়াছেন এবং তাঁহার যত বিচিত্র সভাব প্রকাশ
করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান ইতিহাসের কোন অংশ হইতে ঈশ্বরকে বিযুক্ত করিতে পারেন
না। হে ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয় ছোট; কিয়্ব
ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে তাহার সমুদয় বিধান গ্রহণ করিবার
উপযুক্ত করিয়া স্কন করিয়াছেন। যোগা, ভক্ত, প্রেমিক,
জানী, ক্ষা সকলেই তোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে
পারেন।

এক ঈশ্বর নানারপে নানা প্রকার সাধ্কের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। যিনি হিমালয় শিথরে করতলক্ত আমালকর যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই ঈশা মুসা ও প্রীগোরাস প্রভৃতি মহান্ত্রাদিগের নিকটে ভির ভির রূপে দেখা দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আজ তোমার আমার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই পুরাতন ইতিহাস ও বত্তমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশের অগ্নি জালিয়া দিতেছেন। ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আমার আব্বার মধ্যে সেই এক ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। ঐ এক ঈশ্বর পৃথিণীর ভিতর দিয়া, ছনসমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার ভিতরে আসিদলন। আমার মধ্যে তিন এক হইল। যিনি ইতিহাসের ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং থিনি ইতিহাস ও প্রকৃতির

ঈশ্বর তিনিই আমার ঈশ্বর। অতএক তিন ঈশ্বর হইল না, এক ঈপুর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসভার ভিতরে সমুদ্র সভা ড্বিয়া গিয়াছে। এক সভা স্বরূপ ব্রহ্মকে সমন্ত্র স্তুসতা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই এক ব্রন্ধ অন্ত আকাশে বিস্তৃত, ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে অভ্যদিত।

## পাপীর জন্ম সাধুর প্রায় 65 छ।

রবিবার ২২শে চৈত্র, ১৮০২ শক ; ৩রা অপ্রেল ১৮৮১।

ঈশবের একটা কার্য্য আপাততঃ অক্সায় বলিয়া বোধ হয়। এই কার্য্যনীর গৃঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কুভক করে, এবং কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্সায় কার্য্যটী কি ৪ জনতের দোষের জন্ম নির্দোষ সাধুদিনকে কণ্ট দেওয়।। বাস্তবিক অনেকে এই প্রশ্ন করে যদি ঈশর ম্থার্থই স্থায়বান হন তবে তিনি জগতের পাপ বাশির জন্ম তাঁহার ভক্তিগকে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন গ এ কি স্থবিচার গ এ কি ন্তার নিপাতি ৭ কোন ন্তার অনুসারে অপরাধী জগতের জন্ত সাংদিগকে দও পাইতে হইল গ

তুও ব্যভিচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মহাপুরুষেরা আপন-দিগের ভাবন বিস্প্রজন দিলেন। তাঁহারা আপন অংপন বহুমূল্য র দ দিয়া পাশী গুধিবীর জন্ম প্রায়নিংত করিলেন।
ছুপ্ত পৃথিবী মহাপ্র ষদিবের মুক্তক ছেদ্দ করিয় ভ্যানক
নিঠ্নতা প্রকাশ করিল। ইতিহাস এ সকল নিদান্তব ঘটনা
লিখিবার সমন্ত্র কাদিতে লাগিল। ন্যায়বান ধর্মরাজ কর্মর
অভক্রিগের পরিত্রাদের জন্ম সাধুজীবন বলিদান্তবপে এইপ
করেন। অসাধুদিগের কল্যানের জন্ম সাধুরা অকাভরে আপনদিপের প্রাণ দান করেন। পাণী উদ্ধারের জন্ম স্থাস্থ প্রভূ
সাব্দিগের মুক্ত চাহিলেন; প্রভুর দাস সাধুগণ হাসিতে
হাসিতে গাহাদিবের মুক্তক দিলেন।

শত শত ভাষণাঞ্চাধ নিগুরচিত্ত দানব্যক্তি মহন্য পৃথিবীর এক একজন মাতুর মন্তক ছিল্ল করিল। শক্রিদিগের
অধাধাতে সাতুর শরীব হইতে রন্তপাত ইইতে লাগিল।
সেই রক্ষপাতে সাতুর মন্তা হইল। কিন্তু সেই এক এক বিল্
রক্ষইতে সিঞ্জুলা প্রা উঠিছা পৃথিবীর রাশি রাশি পাপ
কল্প বৌত করিল। মহবলি সদি দিতে হয় তবে তক্ষসিংহাসনের স্মাক্র সাত্র সকলের জীবন বলি দেওগাই
কর্ত্বা। মাধু তিল আরে কে নহবলির উপার্ভ গুল্মন
তেমন জাবন ঈশ্র এহণ করেন না। মাধু সক্তাপা
বৈরালী হও তবে ঈশ্র ভোমাকে বলিসক্রপ এহণ করিবেন।
ধারা জগতের গরিভাগের জন্য সক্ষাত্র তাল করিয়া দীন
বৈরালা হইয়াছিলেন অমাধ্ পৃথিবী ভাহাদিগকেই নিগুরক্রপে
সংহার করিলাছে। কোন সাধ্কে ক্রেশে হত করিয়াছে,

কাহাকেও অগ্নিতে দন্ধ করিয়াছে, কাহাকে হিংস্র জন্তর নিকটে লিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও নানা প্রকার ষম্বণা দিয়া বধ করিয়াছে।

সারুদিগের প্রতি অবিশ্বাসী পাপাসক্ত পৃথিবীর ভয়ানক নিষ্রতা ও নির্যাতন মারণ করিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া ষায়। এ সকল চুৰ্বিষহ ঘটনা দেখিয়াই অনেকে জিজ্জাসা করে সাধুদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে দেওয়া কি ঈশবের অবিচার নছেণ্ পরের পাপের জন্য সাধু কেন মরিবেন ৭ কিন্ত সাধু ভিন্ন আর কে পরের চুঃখ ভার সহ করিবেন ? তুঃখী পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর কে এত ব্যাবুল ইইবেন ৷ আর কাহারও স্কল পাপভার বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান দশ বংশের পাপ, দশ জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর পাপভার সাধুর স্কন্ধে স্থাপন করেন।

সাধু পরহংখে সর্কলা হৃংথী হন। তাঁহার সমস্ত শরীরে পরের হুংখানলের জালা যত্ত্বা। হে সর্বভাগী সাধু, কৈ তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির ছন্য তো এত ভাব না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত ৭ পর-ছঃখে কেন ভূমি ছুঃখী হইলে ় পরের ছুঃখানলে কেন ভূমি জলিতেছ 

ভ আহা, অমুক ব্যক্তির অল বস্ত্র নাই, অমুক ব্যক্তি রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যক্তি কেন সুরাপান করিল, অনুক আমে আজ প্র্যান্ত কেন বিল্লালয় স্থাপিত হইল না, কেন এখন পর্যান্ত নর নারীর ব্যবহার প্রিন্ত হইল ন, এ স্কল চিন্তায় কেন তুমি আপনাকে আরুল করিতেছণ পরের তুঃথের জালায় রাত্রিতে তোমার নিদাহয় না। তমি দিবা-নিশি কেবল পৃথিবীর নরনারী সকল কিরণে গুদ্ধ ও সুখী হইবে এই ভাবিতেছ। হে সাধু, তমি আংজ-বিয়ত হট্যা ছাগতের মুখে মুখী, জগতের হঃখে হংখী হইরাছ। সমস ুখিবীর সঙ্গে তুনি একী হত হইয়া গিয়ছে। কি চীন রাজ্যে কি আমেরিকা ভূখণ্ডে যে কেহু কোন প্রকার হুঃখ সহা করে তাহা ভোমার চুঃখ। অন্য লোক কাদিলে ভুমি কাদ, অন্য লোক হাসিলে ভূমি হাস। চীন হইতে আমেরিকা প্রাত যত দেশ, যত আম, যত নগর আছে, এ সকল স্থানে যত লোক বসতি করিতেছে ভারাদের সকলের বিপদে ভাম বিপন, তাহাদিগের প্রতিজনের হঃখে ত্মি হঃখী। ভোমার ছংখ ভারের পরিমাণ নাই। অনা লোককে ব্যাভে কাম-ড়াইল, ডুসি মনে করিলে ভোমাকে বাঘে কামডাইয়াছে। অপরের রোগ হইয়াছে তুমি মনে করিলে তোমার রোগ হইয়াছে: অপবে পাপের জন্য আগ্র্যানিতে প্রভিতেছে: ত্মি মনে করিলে থেন তুমি পুড়িতেছ।

বাপ্তবিক সার্ত্তয় বিষম দার। সাধুর মন্তকের উপরে সমস্তমানর মঙ্গার ওরতব হুঃখভার আপেন, আপনি আদিলা প্রভা - সাধারণ লোক সারুব বুকের হুংপাথির গভীরতাও তেরবিতা বুরিতে প্রে না - সকল গুথিবী যদি একজন

হয় তবে সেই একজন সাধু সক্তন। স্বার্থপর সংসারের কীট পরস্থার্থ কাতর হইতে পারে না। পরস্থার কাতর হওয়া, পরতঃথ মোচন করিবার জন্য দয়ার্ছ হওয়া ধর্মার্থ নিঃস্বার্থ সাধর লক্ষণ। সাধর আপনার হঃখ নাই : কিন্তু প্রভঃথে তিনি সর্বদা ভুঃশী। সকলে ঠাড়া জল খাইল, সাধু আঙুনের জল খাইলেন। ছুর্ভিক্ষ ধ্রণায় সহ্র সহর লোক মরিতে লাগিল সাধারণ লোকেরা এ সকল তুণ্টনা (पिश्वाः ख्रांथ निष्ठः (अल ; किन्छ प्रांध कांपिएक नांपिएक ।

সাধ হইবামাত আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রতুত রাখিতে হইবে। যে পরিমাণে সাধু সেই পরিমাণে পরের দুঃখ ভার বছন করিতে হয়। জগতের পাপ দুঃখ ভার লঘ্ করিবার জন্যই ঈধর ভাঁছার স্বর্গ হইতে সাধু সঞ্চানী, ্রবরালী, যোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন। যিনি যে পরিমাণে সার ভাঁছাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য দও সহা করিতে হয়। পরের দোষের জন্য সাধুকে দও স্ছাক্রিতে হয়, এই কথা বলা হইলেই অনেকে মনে করে ভবে ঈশ্র অন্যায় আচরণে অপরাধী; কিন্তু বাওবিক ভাহা নতে। কেন্না সাধুগণ যে পরের হুংখে হুংখী হন ভাহা ভাঁহাদিগের পক্ষে দণ্ড নহে; কিন্তু সাধুতার পুরস্থার এবং ভাছা জগতের মজল সাধনের বিশেষ উপায়। যদি কয়জন মহাৰত্ব জীবন না দেন তবে পাণী জগং কিলপে উভাৱ হইবেণ যথন পাপী বিধাসের সহিত, কৃত্ত জ্লয়ে এই

কথা বলিতে পারিবে "অনুক সাধু আমার জন্য মরিয়াছেন" তথন সাধুর জীবনধারণ সার্থক হইবে। জগতের এই স্থাভাবিক উক্তি, "সাগুরা রক্ত না দিলে উপাসনা বিহীন লোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসক লোক সকল বৈরাগী হইত না।"

সাধুর জীবনশার পতিত জগং তাঁহার মহন্ত বুঝিতে পাবে
না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন পাশীরা সাধুর নিংলার্থ উদার
ভাব বুঝিতে পারে তথন তাহারা সাধুর হংখ ও মনোবেশনা মারণ করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। প্রত্যেক
সাধু মহাপুরুষ পাশী জগতের জন্য প্রায়ণ্ডিত করেন।
প্রায়ণি-তের অর্থ ইহা নহে যে ঈশর সাধুর রক্তে ভূই হন।
ভগবান কি প্রিয় পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভালবাসেন ?
তিনি কি ভকরক লোলুপ, না ভক্তবংসল ? প্রায়ণি-তের
অর্থ এই দে, যে কেহ পরের হংখ মারণ করিয়া অঞ্চ বিসর্জ্জন
করে, কিয়া পরহংখ মোচনের জন্য আপানার রক্ত পাত
করে, ঈশর বিশেষ আশীর্কাদের সহিত সেই অঞ্জ ও সেই
রক্ত গ্রহণ করেন এবং উহা ছারা জগতের মৃতি সাধন
করেন।

হে ব্রাহ্ম, ত্মি আপনার শ্রীপুত্রের জন্যই বা কত কট বগন কর এবং কত রাত্রিই বা জাগরণ কর ৭ তোমার ভাবনার বিষয় তিন চারিটী লোক; কিন্তু যে সাধুর কোটি কোট সভান তাহার কত হুংখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। যাহার প্রতি ভোমার বিভ্যাত্ত ভালবাসা আছে তাহার চুঃখ দেখিলে ভোমার কত দঃখ হয়। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত ভগতের প্রতি বিস্তৃত হইয়া রুগিয়াছে সমাস জগতের হঃথে ভালার কত হঃখ। হে গ্রুম্ভ ব্রাফ্স, তুমি একটী কাজ পরি-বারের তঃখ ভার বহন করিতে পার না, আর যিনি শত শত গ্রাম, শত শত নগর এবং বড বড ভ্রডের চুঃর ভার বহন করেন ভাঁহার ছঃধের গুরুত্ব কেমন অসংনীয়।

সাধুর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অর্থাং প্রভূথে মোচন করিবার জন্য থত আবুলতা বাডে তত তাঁহার ওঃখ বুদ্ধি হয়। পরতঃখহারী ঈ্ধর সার্দিগকে এই নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সাধু হইলেই শত শত দেশের ভূঃপভার নিজ স্কে গ্রহণ করিতে হয়। সাধুর। যতই পৃথিবীর বিলাগ লালসা পাপাস্তিকর আঙ্ক এবং রাশি রাশি জুংখ যতুণা দেখিতে পান ভতই তাঁহার: মহালভতি জনা প্রবংধের জালায় অস্থির হনঃ এই চুঃখ অথবা দ্যার জালাতেট ভাঁহার। মরিয়া ধান। সাধুদিগকে বধ করিবার জ্না কুশ্, অখি, অথবা শেলকে নিমন্ত্ৰ করিবার প্রয়োজন নাই, ভাঁচার৷ আপ্নাদিগের দ্যার জালাতেই অপেনারা দ্রু হন। দ্যানীল প্রবেরা জানেন দলার আভিন কেমন অস্থা আভিন। প্রেমিক ব্যক্তি জানেন প্রেমের আগুন কেমন অসংনীর। ধ্যেন বাতি অপরকে আলোক দান করিয়া আপনার আন্তনে অপেনি ক্ষয় হইতে থাকে এবং ক্রমে দ্র হইয়া যাত, সেইরূপ মহাপ্কদের।ও পৃথিবীর হংখী পাণীদিগকে তথী করিবর ভন্য প্রেমালোক দিতে দিতে আপনাদিগের প্রেমানলে আপনার। দার হন। "হে প্রেমিকদল, ভোমর। পরের জন্য আপ দেও" সাধুদিগকে একপ উপ্দেশ দিতে হয় ন।। বীহার: অপেনাদিগের প্রেমের উত্তেজনাতেই আপনার। মরির। ধান।

হে ভারতবর্ষের নরবিধানান্তিত ত্রাহাগণ, পৃথিবীর সাধুদিনের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া ভোমাদিধের মনে কি
কোন মহা ভাবের উদয় হয় নাণ পৃথিবীর, বিশেষতঃ
ভারতের চরণে জীবন উমস্থান। কর তার হিশুস্থানের অধ্যান
স্থাবের চরণে জীবন উমস্থান। কর তার হিশুস্থানের অধ্যান
পাপের জন্ত আর কে প্রায়ণিত করিবেণ এত শতানীর
রাগীকত পাপ জন্তান দর করিবার ভন্ত একটা প্রকাণ্ড ভনহিটিয়া সংস্কত্যাণী সাহ্দল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধারণ
হিটিয়া সংস্কৃত্যাণী সাহ্দল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধারণ
হিটিয়া সংস্কৃত্যাণী সাহ্দল চাই। অসাধারণ চালার বম্যবের
পাপের প্রায়ণিত করিতে পারে না। নরবিধানের বন্ধুগণ,
ভাষা সকলে কে চ্লাহ ইয়া জাগিয়া উঠা। ভাষাদিশের
ভীবনে যাহা কিছু স্বীররে ভার, স্বাীর ভার আছে, ভাষা
প্রদান করিয়া প্রিভ জন্মভানিকে উত্তর ভাকার কর।

অসাধারেণ সহিঞ্জা, অসাধারেণ দরা, অসাধারেণ বিধাস, অসাধারেণ বৈরাগা, অসাধারেণ আছেন্তর, অসাধারেণ প্রসেব প্রভূতি সদ্ভূপ না দেখিলে বিগ্রগামী চপ্তা ফিরিবেন। দেমন বোগ কটিন ও বহু দেশব্যাপী তেমনি ঔষধও খব শক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্যক। যেমন পাপ, উহাকে ছন্ত্র করিতে তেমনি বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত, আজু-জয়ের দৃষ্টান্ত, কিলা বিখাদের দৃষ্টান্ত কি কেবল একজন লোকে বন্ধ থাকিতে পারে ৪ প্রেরিড মহাপ্র যের৷ জগতের পরিবাণের জন্ম অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান কবিলেন। প্রেরিত প্রচারকেরাও সর্বতালী বৈরাগী হইয়া উচ্চ ধর্ম-জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে গৃহস্থ ভ্রাহ্রগণ, ভোমকা কি এ সকল দৃষ্টাত্ত দেখিয়াও জগতের পরিভাগের জন্ম কিছুই করিবে নাং বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুর্য ও প্রচারকদিগের মধ্যেই বন্ধ থাকিবে ? ভগবানের কি ইফ্যানয় যে গুহাশ্রমেও বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হউক্ ৭ "কল্য-করে জন্ম ভাবিও না এই উপদেশ কি কেবল মল ক্ষত্তন লোকের জন্ত না। ভগবানের ইচ্চা, কি সুস্তাগা ্ররাগী, কি ওহস্থ বৈরাগী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন।

হে ব্রাহ্মগণ, ভোমাদিগের ভাতারা দেশের পরিভাবের জন্ম বরাগী চইয়া দেশ দেশাস্থরে চলিয়া গেলেন, ভোমরা কোন প্রাণে ইনিয়াসভা, বিষয় বাসনার দাস ও সংসাবের কীট হইয়া থাকিবে গ পরতুংখে কি কখনও ভোমাদের তৃঃধুহয় নাণ দেশের যুবারা কেন উপাসনাশীল হইল নাণ দীরা কেন ব্রহ্মপরায়ণা হইল নাপ বালক বালিকারা কেন মুনীতি পরায়ণ হইল না, এ সকল স্ক্রিয়া ও জগতের কল্যাণ ক্ষেনা কি ভোমাদিগের স্বার্থপর মনে ক্দাপি স্থান পার নাণ তোমরা কোন এ.ভুর সেবা করণ তোমরা কালের জন্ম সমায় দিন কাই্যালয়ে পরিভাম কর গ আর তোমৰা স্বাৰ্থপর বৈৱাগ্যবিধীন বিষ্ণী হইয়া সংসাৱের সেবা কবিত্ন। তোমবা দৈনিক পবিভাম ছাবা যত অর্থ অর্জন করিবে তংসন্দর সেই সক্ষত্যাগী ভগবানের হতে অর্থণ কবিও। তোমরা আর কদাচ আপনাদিলের ও আপনাদিলের প্রিবারের ভবন প্রেম্বের বিষয় চিতা করিয়া মনকে কলক্ষিত ক্রিও ন: । নিভিত্ত বৈরাগী হইয়া সম্পুর্জপে ভগবানের উপর নিউর কর। ভগবান নিতা এই কথা বলিতেছেন, 'কেবল প্রেরিতের। কল্যকার জন্ম ভাবিবে না ভাষা নহে, কিন্ত কাহারও কল্যকার জন্ম ভাষা উচিত নহে, কেন না আনি প্রতিজনের পিতা এবং প্রতিপালক।" নববিধান ভুলবানের এই ব্রেড় স্কল ছোষ্ণা ক্রিয়া দিতেছেন। ঈহুৱের আদেশে নববিধানাশ্রিত সকলেই ঈশা, মুসা, নানক, ্চতন্ত প্রভৃতি মধাজনদিলের প্রদৃশিত বৈরাগ্য পথে চলিবে। প্রেরিভ প্রচারকের। স্কৃত্যালী বৈরালী হইয়া পূর্ণ বৈরাল্য পথে চলিতেছেন। অলত্যাগী গৃহস্থ ত্রান্ধেরাও আপনাদিগের উপার্ক্তিত সমাসূ অর্থ ভগরানের হল্পে সমর্থণ কবিষা বৈবাগা পথে চলিবেন। প্রত্যেক উপার্জ্জনদীল গছর ব্রাক্ত ভগ-বানের হতে উপার্ক্তিত সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়া সংস্থানামে रक्षाल देवदाला कार्यन कदिएवन। एमन मर्क्टाली देवदाली

ঈর্বরের আশির্ক্সদের পাত্র, মেইরূপ প্রভ্যেক ত্রশ্বনিষ্ঠ গৃহস্থ বৈরাগাও ভাঁহার আশীক্ষ্যদের পাত্র।

## বিষয় এবং বৈরাগ্য।

রবিবার ২১শে চৈত্র, ১৮০২ শক ; ১০ই এপ্রেল ১৮৮১।

বিষয় এবং বৈরাগ্য চুই দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার পৃথিবী ৷ একবার বিষয় টানিতেছে পৃথিবীকে, আর একবার বৈরালা টানিতেছে প্রথিবীকে। নিয়ত এই চয়ের মধ্যে সংখ্যান চলিতেছে। অনেক দিন যদি পৃথিবী বিষয়ী থাকে আবার বেরগ্যে প্রবল হইয়া পৃথিবীর উপর আপনার আধি-পত্য স্থাপন করে। পথিবীতে যতবার বিষয়ীদল প্রবল হইয়াছে ভতবার মহাবৈরাণী সকল আসিয়া প্রকাণ্ড বৈরা-গ্যের অনল প্রজ্ঞালিত করিয়া পিয়াছেন। বিষয়াসভির মহোষধ বৈরাগ্য। ঈশা, মুদা, শাক্য, চৈতন্ত প্রভৃতি প্রধান বৈরাগাগণ বিষয়াসক্ত রুগ্ন পৃথিবীর স্থাচিকিংসক। প্রবল বিষয়রোগ দর করিবার জন্ম সর্প্রভাগী পর্ম বৈরাগী ঈশবের দ্বার। আদিও হইয়া প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ ছইতে অবতরণ করেন ৷ প্রধান প্রধান সাধ্যাণ ইতিপূর্ব্দে ভবিষ্যদ্বাণী ছারা সকাসাধারণকে জাত করিয়া গিয়াছেন যে যখনই পৃথিবীতে ই শিয়াস্তি, পাপ ব্যাভিচার প্রবল হইবে তখনই কাৰ্গ চইতে মহাবীৰ বৈৰাণীৰ দল আসিয়া মায়া পাশ চেদন করিয়া পৃথিবীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন।

বিষয়ের মহৌষধ বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-ঔষধ সেবন ভিন্ন বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। ঈশবের পরিতাণদায়িনী কুপার এমনই আয়োজন যে ংখনই পথিবীতে বিষয়ের প্রাবলা হয় তথনই বৈরাল্যের প্রাভৃত্যি ংয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রাত প্রিবী মৃতপ্রায় হয় তখনই সর্গ চইতে বৈরাগীদল আসিয়া ক্রম পথিবীর চিকিংসাও রোগ প্রতীকার আরম্ভ করেন। পথিবীর ভবিষাৎ চুর্দশ। ভানিয়াই রক্ষাকালী, অনুত্রকালী, সর্ক্ষতি মুয়ী মহাকালী এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদিনের শুভাগমন কেন হয় ৭ এই খোৱ বিষয়াস্ত্ৰ পথিবীতে সময়ে সময়ে বৈরাগীদল কেন আসেন গ পৃথিবীর এত লোক কেন স্ক্স ছাড়িয়া বৈরাগী হন ১ ত্রমচারী বৈরাগীগণ গৈরিক বস্থাবেণ করেন কেন ৭ খর্মের জন্ম এক কই সভা করেন কেন ৭ সংমারের তথ সম্পদের নিকট বিদায় ল্টয়াক ও-কুনীরে বাস কেন গ এ সমুদয় তীর কঠোর বৈরাগ্য সাধনের কারণ কি 📍 কারণ কেবল পৃথিবীর বিষয়াস্তি।

পৃথিবীতে ধবন বিষয়সক্তি বোল আনা হয় তথন তাহা
নির্বাণ করিবার জন্ত বৈরাগ্যও ধোল আনা চাই। ধেমন
বোগ তেমনি ওঁমণ। বৈরাগ্য কি গু হোমের অগ্নি। প্রাচীন
ধেগৌ কমি ও অগ্নিহোতীগণ যেমন অগ্নি ছালিবা নিত্য হোম
করিতেন এবং বারু ভঙ্ক করিতেন সেইরপ বৈরাগীগণ আছানিগ্রহ, ইলিয়দমন, মনসংখ্য প্রভৃতি বৈরাগ্যের আন্তন

জানিয়া পাপাসজি ও বিষয় কামন ভদ্মীভূত করেন। প্রেরিত বৈরাগীগণ দেখিতে পান পৃথিবীতে অনেক শভাকী ইইতে বিষয়াসজি উংকট বোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্ত বৈরাগ্যে এই জন্ম তাঁহার। একেরারে পূর্ণ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন। বিধাত। পুরুষ যথনই দেখিতে পান যে তাঁহার প্রজা সকল উংকট বিষয় রোগালোন্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্ম এক দল সর্ক্রোগী বৈরাগী প্রস্ত করিতে থাকেন।

যেখানে বার লক্ষ্য লোক বিষয় বিষ পান করিয় মরিতেছে সেখানে অন্ততঃ বার জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যেখানে
পকাশ লক্ষ্য লোক বিষয়ী হইয়া মরিতেছে সেখানে জন্যন
পকাশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যে পৃথিবীতে কোটি কোটি
লোক বিষয়-পরল পান করিয়া মরিতেছে সেখানে রোগ
দমন করা হই একজন সামান্ত কবিরাজের কর্ম নতে।
যেখানে বিষয়-রোগ অতি সামান্ত সেখানে যংসামান্ত অন্ত
পরিমাণ বৈরাগ্য সাধন দারা সেই রোগ দর হইতে পারে;
কিন্তু খেখানে বিষয়াসজি অত্যন্থ বিস্তীকার সম্প্র নতে।
যেমন কঠোর রোগ সেইরূপ উপ্যুক্ত ঔষধ আবিশ্যক। এই
জন্তু পৃথিবীর উংকট বিষয় রোগ দর করিবার নিমিত প্রধান
প্রধান বৈরাগীগণ কেবল সংসার পরিতাগে করিয়াছেন তাহ।

নহে; কিন্তু আঁহার। আপনাদিপের আদ প্রয়ন্ত্রন বিসক্ষন দিয়াছেন। যথন আঁহার। বুনিতে পারিলেন যে পৃথিবার খেরপ কঠোর সাংখাতিক রোগ ভাহাতে কয়েকজন লোক প্রণানা দিলে মান্ত্র এই বিষম রোগ হউতে একেবারে বক্ষং পাইবে না ভংক্ষণাং তাঁহার। ঈখরের নিকট আক্সাবলিদান করিলেন।

যথন বড় বড় বৈরাণীগণ বিষয়াসক্ত কঠোর মনুষ্য মণ্ডলীকে বৈরাগোর দুউছে সকল দেখাইতে লাগিলেন ওখন পথিবী পরাস্ত হটয়। বালতে লাগিল, "হে বৈরাণী ভাতগণ, আমাদিগের জন্ত ভোমরা অনায়ামে এত কট সহিলে, ভোমাদের ব্যবহারে আমর: পরান্ধ হইলাম। ভাইগণ, আর আমর: নাস্তিক হইব না, আর অপবিত্র আমোদে প্রমোদে মন্ত থাকিব না, অবে টাকার জন্য উন্দাদ হটব না, আরে অসাধু দুইছে দেখাইয়া চারিদিকে বাভিচার অধ্যাহ বৃদ্ধি করিব না, আর ভোমাদিগের দ্যাহ কিনাল ভালতে বাধ্য কিব না।"

ইলা অপেকা কঠোরতর রোগের সময় নিলারণ প্রথিকী কখন বড়া যারা কখন অগ্নি ছারা, বখন তুল ধারা অথব অন্ধ প্রকাবে অগণের হিট্ডমী বৈরাগীদিগকে প্রাণে বধ করিয়াছে। চুকার পৃথিবী বলিয়াছে হৈ বৈরাগীগণ, আমরা ডোমাদের ঈশ্বকে মানি লা, আমরা নাস্থিক স্বেছ্যানী ইইয়া যাহা বুলী ভাগে করিয়াছি এবং খোর মোহ নিছায় আচেতন ছিলান, এমন সময় কেথে। ইইতে ভোষর আসিয়া নান: প্রকার উপদেশ দার। এবং রজনাম কীতন করিয়া আমাদিগের নিছা ভাপিরাছ। আমরা আমোদ প্রমোদ ও মক্ত পান করিতে গিরাছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে সে সকল আমোদ প্রমোদ করিতে দিল না, ভোমরা আমোদের ভয়ানক শক্র, অতএব ভোমাদিগকে এই সংহার করিতেছি "•

এই বলিয়া আগুন জালিল, কুশ তুলিল, বাণ চুড়িল এবং माधुषिकदक भारति । अहेकदा दिला दिला, युटक यूटक, निश्रेत ভাষণাকার জন্তু-প্রকৃতি, দানব সমান বিষয়ীদল নানা প্রকারে সাধ বৈরাগীদিগকে বধ করিয়াছে। বিষয়াসভ্র মত মানব অনেক সময় বৈরাগীদিগকে বিনাল করিয়া পরিলেষে ভীত অক্ততাপ অংশ মাপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়াছে : বৈরাগী না মরিলে পৃথিবীর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। অভএব হে প্রেরিড বৈরাগীগণ, পৃথিবীর পরিত্রাণের 🖦 Column केंग्ररतत इतरण वाचा-विकास कता (क सर्विधारसन रेबबाजीनन, ८१ नवविधासिब माधकनन, मामाना विवासिक स्टेटन ন: এই সাগর সমান বিষয়াস্তি সামাজ বৈরাগো কিরপে ভোমর দুর করিবে ৮ ভোমর। এখন বৈরাণী হও যাল্ডে সমস্ত হিশুস্থানবাসীরা ভোমাদিপের বিরাণ্য দেখিয়া কাঁদিবে এবং বিষয়-বোগন্ত হইয়া সংগ্রেলীয়া ঘাইৰে ৷ হে ব্যুগণ, ধদি ভোমর: একেবারে বিষয় স্তর্যের লাল্যা ছাল্ডিলে মানে ভূমির পরিত্রাণ হয় তবে <mark>মার তে'মর: বিলহ</mark> করিও না। ২দি তোমাদের একটা সামূল কাটিলে এক লক্ষ্ণ লোক ? (১) তবে কোটি কোটি লোককে বাচাইবার ছন্য তোমাদিগকে কতারক্ষ দিতে হইবে একবার ভাবিষা দেখ।

যে প্রিমাণে বিষয়-রোগ উৎকট সেই প্রিমাণে ব্রুলার ও ভাগেলীকার চাই। ইহা অন্তার গণিত শাত্রের কথ ইচা ধর্মধানর চমংকার অঙ্গাপ প্রভূপর্মেখর হোগের গবিমাণ ব্রিষা উপযুক্ত প্রিমাণে বৈরাগ্য থেকে করেন। পথিতীতে এখন বিষয়-রেগে ভ্রনেক প্রবল হর্যায়েছে। এই সময় পূৰ্ণ যোগ আনা বৈৱালা ভিন্ন ছাব উদ্ধানের অন্য উপয়ে নটে: এই জন্য ভগবান তাঁহরে স্কুল্য বৈরগৌন मिलाक गालिलिक कडिया सर्विधास्मद माम (अटन कडिल्स লিখর প্রভৌন যোগী এফিগ্র শাকা, ঈশা **এবং** জীচেডন্য অভিতি বড় বড় বিবালীদিলকে একফ লইফা এই নববিধানের **অ**গতে সংখ্রণ ছরিবেন। হার্ম প্রকাভ ধর্মীরগণ, স্থেন-ভ্যাবৈলালৰ সংসাবাস্থিত বিভাজে এক লোট্যা দ্ৰুদ্যাল इरोहलम् एथम ह्रनाक्षाद्ध एष्ट्रानक कामानित भाग स्टीस कीन दीन दिवसीम्म अ भक्त बश्रास्थानात्रत प्रदाय अल में (कार्रेड अपदिन ना :

হে নবাইন নবাদীপৰ, তোমাদিপের আর ছেয় কি ভূ াদিনি নহী বছ এন টেবপৌ মহাজনগুর ভোয়াদিপের সূচ্যে, ইতান দিপের বলে এলী চইছা হোলিনী বাগুইছা হুবারে কাণ্ডে কবিতে স্থান্ত জ্যা করা বিষয়াসন্তি বাক্ষণীকে একেশ্রে চিরকালের ছন্য সংহার কর। ভোমরা নববিধানের লোক। ভে:মালিগের বৈরগো এত অধিক প্রবল হইবে যে ভাহ। দেখিয়। বঙ্গদেশ, ভারতবর্গ এবং সমস্ব পথিবী বিষ্যাপর হট্রে। - 1999. এ দেশে ভয়ানক বিষয়-রোগে সহস্র সহত্র লোক মরিতেছে, এই সময় তোমরা পূর্ণ বৈরাধ্য সাধন করিয়া সম্পর্ত্তপে বিষয়কে প্রাজয় কর : বিষয়রাজ্য একেবারে ছাডিয়া তেমের বিষয়াতীত বজরাজোর প্রভাত্ত দেখা তোমালিলের সমক্ষে বিষয়-বাসনাকপ জব আসিয়া কাছ শাভ লোকের প্রাণবধ করিতেছে: ভাই ভগিনাদিগের মতা কিও উৎকট রোগ দেখিয়া কিরুপে ভোমরা উদাদীন থাকিবে গ বার বার মুগে মুগে বিষয়ী দল পরাস্ত হইয়াছে: ক্স আবার ঐ দেখ চারিদিকে বিষয়ীরা প্রবল চইয়াছে : আবার তোমরা স্বর্গের বৈরাণীদিগকে ডাকিয়া বিষ্ণী দালব বিক্তে তমল সংগ্রাম আরম্ভ কর। প্রাচীন যোগী ক্ষিগ্র শকো, ঈশং ও টৈততা প্রভৃতি প্রমন্ত বৈরাণ্ডাদিলকে ভাকিল বিষয়াসভিত্র বিক্রন্ধে গুদ্ধ কর ৷ নিকাণ, বৈরাগ্য, ক্ষম: শামি: প্রভতি দর্জন অধাদি হার। বিষয়ীদিলকে প্রাক্ত কবিষ क्रेश्रद्वत हिएक है।निया जान ।

এই শতাকীতে আবার বিধরীর৷ ভদ্ধার করিছেছে ইং। দেখিব৷ নববিধান বলিলেন "আমি সংসাবে অওরতে জয় করিবার জন্ত পৃথিবীতে চলিলাম " নববিধান আসিরা মংসাবাস্থিতি কাপেইয়া বজুমনিতে বলিলেন (বামানহ বে রাজদা বিষয়, তোর মাসুক আমি ছেদন করিব।" এই বলিয়া নববিধান একেবারে প্রথমেট উপদেশ দিলেন হাথিনাল কর বৈরাগারত গ্রহণ কর, জ্বার বার চিন্তা করিও না নিজের জন্ম ধন স্পাশ করা কলক মনে করিবে, মরিয়াও যাদ ঘাও কল্যকার জন্ম ভাবিবে না।" এই উপদেশ পোলাতে উশা সংস্থাকক মারিয়াছিলেন, নববিধানও এই গোলাছু ছেতেছেন।

হে প্রাহ্মপুল, তোমবা বলি কর এই বৈরাপ্য সাধন এবে:

ধর্ম এবং বিষয়ের সেবা কর ভাহা ইইলে ভোমর: আপনার ও

পার রাণ পাইবে না এবং জগতেরও হিতসাধন করিছে

পারিবে না পূর্ব বেরাগা সাধন করিছে করিতে অভতঃ

পাঁচ কন ভোমরা মরিগা যাও, ভোমানের মৃত্যুতে ভারত

বাচবে। ভোমানের মধ্যে কেছ কেছ বলিতে পারেন যাদ

পেশ মুক গোক বৈরাগী হয় তবে সংসার রক্ষা কে করিবে দ

হে এপ ভার উমি মুখুকে লইও না। ভূমি কেবল এই

ভাবিবে কৈ পাঁচ জনও ত বৈরাগী হইল না। ভ্যানক
বিষ্যুগরাল পান করিয়া লোকগুলি মারভেছে। ভারালিগ্রেক
বিষ্যুগরাল পানে করিয়া লোকগুলি মারভিছে, বুক কাই,
বুক্ত পাঙ্রা

ংখন ভোনর পরের কল্যানের জন্য ব্যাচন হর্ছা হ'েছে
মত্ত হথন দেশের লেকে বানকে তির জ্ঞানাদের জন্য

মরিতেছে, এদ ভাই, আমর। কুপর পরিভাগে করিয়া ইংদদিগের ব্রহ্ম মন্দিরে যাই, ইংগদিগের ধর্ম সাধন করি।
আমের। যদি পাপ নাডিকত: ছাড়িলে এরা বাঁচে তবে আর কেন আমরা বিষয়ের বিষ খাইব দু আমরা বিষয়ের নতকে
মরিব, আর এরা বৈবরাগাের অনলে মরিয়া গৌরবের মুক্ট মধকে পরিয়া পরে যিইবে।" এই সকল কর্মা বলিয়া পোর বিষয়ীরাও বৈরাগা অবলম্বন করিবে।

অভএৰ ভাতগণ, ভোমরা সমুদ্ধ স্বর্গীয় বৈরাণীদিলের ভাব এংগ কর বৈরাগোর কোন **লক্ষণ অ**বজন করিও ন ভাঁহারা এত বড মহাজ্বা ছিলেন, ভাঁহারা যে অধারণে গৈরিক, দও, কমওল, ঝালি, একভারে প্রভাতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কখনই মন্তব নছে: বে মাটীতে কোন বৈরাগী বৈরাগা সাধন করিয়াছেন সেই মার্টীকে নমস্বার কর যে নদীর জলে কোন প্ৰাক্ষে আপনাৰ ভন্তক ধৌত কৰিয়াছেন সেই नमीरक नमश्चात करा। के अवल लक्ष्मणानाश इंडेरलड़े रा বেৰালী হছৰে ভাহা নহে। ব্যাঘ চথে বৈৰাণা নাই, গৈৱিক বর্গ পূণ্যের রং নহে। তথাপি এ সকল লক্ষণকে থবজা করা ভত্তের লক্ষণ নহে। মহাপুরুষ ব্যবস্ত সন্যাস-চিত্ সকল ভোমাদের এছেয়: ভোষরা ভক্তির সহিত ঐ সম-দ্যুকে ৰৱণ কবিৰে এবং উহার অসার ভাগ ছাডিয়া দিবা বৈরাল্যের প্রত্যেক চিত্রের ভিতর হইতে সার রথ আদায় क दिशः नहे द्वः

ন্ববিধানের বেদী হইতে এ কথা বলিতে পারি না, এ কথা বলিতেছি না যে তোমরা শত অপেক্ষা খোদাকে অধিক আদর করা কিন্তু এই কথা বলিতেছি, পৃথিবার সমূদর ক্ষম বড় বৈরাগার পদগুলি অভরের অভরের এহণ করা। হে রাগভিজে, তুমি সেই সাধু বৈরাগাদিগের প্রদর্শিত পথে না চলিলে অর্গে থাইতে পারিবে না। বৈরাগীদিগকে নমস্কার করা। বৈরাগ্যকে ভজির সহিত গ্রহণ কর এবং সেই বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, প্রম বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগীদ্যার স্বাধ্বে ব্রাধ্ব হোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিয়া সপরিবারে স্বাধ্বে ব্রাগীদল হুইয়া ভাগংকে উদ্ধার করা।

## ভবিষ্যতের সন্তান।

রবিবার ৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক ; ১৭ই এপ্রেল ১৮৮১।

হে এক্ষভক্ত, ত্মি ভূতকালের, না ব্রমানের, নাভবি-ষাতের 
 ভোমার সামুখে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র লীলা। এই রালি, এই দিন, এই পুরাতন বংসর, এই নব বংসর, এই এক শতাকী অতীত হইল, এই আরে এক শতাকী আরম্ভ হইল। বংসর আসিতে ধ্যেন ভাড়াভাড়ি, ঘাইবার সময়ও তেখনি ভাড়াভাড়ি। কাল দৌড়িয়া আসে, দৌড়িয়া বার। আমর কোন্ কালের লোক 
 আমর। কি \*

বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব ৭ যে কাল অতীত হইল আমর: ভাহার নহি, যে কাল বর্তুমান আমরা ভাহারও নহি, যে কাল জানিবে আমরা ভাহার। কাল ক্রভবেগে চলিয়া যাইভেছে, তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিব 🕈 ক্রতগামী তরল কালের উপর কিছুমাত্র বিধাস নাই। অস্থির বাভাসের উপর অটালিকা নির্মাণ কিরুপে সমূরণ এত যেখানে পরিবঙ্ন, সময়ের যেখানে কিছুমাত্র স্থিরভা নাই আমবা সেধানে কিরপে দাঁডাইব ৭ বাহা ছিল তাহা গেল, যে বংসর আসিল ইহা নতন বংসর। যে পুরাতন বংসর চলিয়া গেল ভাহার উপর ভো বিশাস হইতেই পারে না। ভার যে নববর্গ আমিল ইছার উপরেই বা বিশাস কি গ বড ভাই পুরাতন বংসরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কনিট ভাই নতন বংগরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না । প্রাচীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। সভাজাত শিল্পর উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

জানী ত্রাদ্ধ, ৰাজবিক তৃষি জ্তের পুত্র নহ, তৃষি বর্ণমানেরও সভান নহ, তৃষি ভবিষ্যতের সভান। ভূতকাল তোষার
জন্মহান নহে, ভূতকাল তোষার বাসভান নহে, বর্ত্রমান কলেও
ভোষার জন্মছান কিছা বাসভান নহে। তোষার বাজী ভবিস্থাতে। তোষার নববিধান তোষার বর্গরাজ্য, তোষার
দেবালয়, তোষার হ্বী পরিবার, এ সন্তুলয় ভবিষ্যতে।
তে ভবিষ্যতের সভান, তোষার সময় এবনও জন্মগ্রহণ-করে

নাই। তোমার সদেশ কলিকাতা কিলা পৃথিবীর কোন ছান নতে। তোমার জীবন এই শতাকীর জীবন নতে। বঙ শতাকী পরে তোমার শতাকী আসিবে। তে এফভক্তগণ, তোমরা কয়জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ।

ভোষাদিগের যত ভবিষাতদশী বিচক্ষণ হ্ৰিছ বাকি কালের প্রেতের উপর, ঝড় পরিবর্তনের উপর আশা ভরসা রাগিরে না। ভোমরা যে দেশবাসী সেখানে কালের থেকা নাই, কড় পরিবর্তনের উপর আশা ভরসা নাই, কড় পরিবর্তনের উপর আশা ভরসা নাই, কড় পরিবর্তন নাই, বংসর শতাদীর আরস্ত শেষ নাই। সেখানে কেছ জীবন মৃত্যালাসে পতিত হয় না। সেই দেশ হইতে ক্ষেক্টী যাটা ক্রমাগ্রহাটিতে হাটেতে কলিকাতা আসিল। তাহাদিগের মুল ছবিষাতের দিকে, স্বর্গের দিকে: ভাষারা পশাতে হাটিতছে। পৃথিবীর লোক ভাহাদিগের নাম ধাম জানেনা। পৃথিবীর লোক ভাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে না। ভাগিগের ভাষা সংস্কৃত নয়, হিক্র নয়, ত্রীক নয়, ইংর্কটী কি বাঙ্গলাও নহে। ভাহাদিগের ভাষা ভবিষ্যুতের ভাষা যাহা পথিবী ত্রমন্ত শিবে নাই।

ে ভবিষাতের সহান রজভেগণ, ভোষাদিগের ভাষার বর্ণমালার ক ধত এখন পর্যাত কেহ শেখে নাই : জগং-নাসী সকলে বলিচেছে, "তে বিধান ভাই, ভূমি বাহলা বলিলে না, ইংরাজী বলিলে না, কিরপে আমরা ভোষার ভাষা সুমিরু অসমরা বর্জমানের লোক, ভূমি কি ভবিষাতের অমুভসম খা রাজ্যের কথা বলিতেছ আমরা কিছুই বুনিতে পারিডেছি
না। তুমি বাত কথা বলিয়া আয়-পরিচয় দিতে চেটা
করিলে, কিয় কিছুতেই আমাদিগের বোধগম্য হইল না।"
বাপ্তবিক নববৈধানবাদীদিগের তুর্বেধি কথা তুনিয়া দকলেই
বিষয়াপান হইয়া বলিতেছে, "ইহারা কি প্রকার মত্যা।"

ভে ভাষী বজবাজোর অধিবাসীগণ, ভোমরা বিধির **খেলা** বেলিবার জন্ম এই ভবধামে অনেক শতাদী পূর্বের আসিয়া প্রভিন্নত তেলেদিলের জন্ম এক অভুত রহস্য। কল্যকার ভাব এল জ্বে। দশ সহস্র বংসর পরে যাহার। ছাল্রিবে ভালার এখন জ্বিলাতে। ভামরা যে গেতে কার্য্য করিবে, মেই ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বেধি হয় যেন সঙ্গ্র বংগর প্রের্কি প্র ভলিষা ভোমর। এ দেশে আনিয়াছ। হে ব্যানজ্বল ডে,১৯ রশ্য মুসা, শাকা প্রভৃতি মহাত্মাদিলের নিকটে ব্যিতে, ভোমরা এখানে আসিলে কেন্ত্র ভোমতা एम कार्मत शुवद न विमाम करिएल। एखामता एवं एमरमत লোক দেই দেশ আর এই দেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান, ভেমের: যে দেশে থাক সে দেশের সকলট অভতঃ সেধানে কড ধোগী-ভক্ত, ২৬ প্রেমিক-বৈরাগী, কড গ্রামি-কর্মী, কড প্রেমোরত কানী বাস করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী সে প্রেমিক নতে: যে যেগৌ সে ভক্ত নতে: যে কলী সে জানী নছে। এখানে যে গ্রন্থ সে কেবল ভারার আপ-নার থ্রী প্রাদি লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জীবনে বৈরাগ্যার

কোন লক্ষণ দেখা যায় না, এই হতজীদেশে গৃহস্থ বৈরাগী নাই। এখানে যে যোগী সে কেবল যোগ ধানেতেই মধ, ভাহার জীবনে ভিতির চিত্র দেখা যায় না, অথবা যে ভক্ত সে কেবল ভিতির বাংগার ও নাম কীওন লইয়াই ব্যক্ত, ভাহাকে কথন যোগ সমাধিতে নিমধ দেখা যায় না; এখানে ভক্ত যোগী নাই।

এখানে সপ্রভাষে সম্প্রভাষ ঐক্য নাই। এথানে যদি (अगरा काशांक ७ ७ सहै हिल-(योक, ७ सहै (योक-१शंग. ও ভাই রাজান-মুখলমান, ও ভাই চীন ইংরেছ, ও ভাই গ্রহম্বরগ্রে, ও ভাই যেগ্র-জন কিন্তা ও ভাই। কর্ত্তা-জানী বলিয়া ডাক কেচট উত্ত দিবে নাচ ত্র্যনে প্রতি জনেই মাশ্রদায়িক, এখানে প্রভাক সন্দর্গত এবং প্রভাক বান্ধি অপেন অপেন লাব দাবেই স্থাত তাহি যাদ বল ভাছে কিছ-লক্ষ্ম মন্ত্র একট মিল জল কেব, সে বাল্যে আন্নেল্ড সমূহ, সামি লবৰ ভিন্ন থার কিছু দিটে পাই না যাদ মিই কল চাও ভবে নিগ্রম স্লোব্রের নিক্ট গ্রেড এখানে এक श्रास्त्र भवन दम शास्त्र महा मा। अवहाम अदक অংশের সংবাদ লয় ন।। এখানে হেগ্রী ভড়ের সংবাদ লয় मः, कभी कासीत भरतान नग्न मः, शृहाहः (वटाशीदः भरवानः सम না, বৈর্থেটা গৃহত্বের সংবাদ লয় না - এখানে ধদি ভূমি কাহাকে ওছে বৈবাণী গুলম্ব বলিয়া সন্দোধন কর ভোমাত্রক সকলে উপগাস করিবে এবং ভূমি কি বলিভেছ ভোমার কথা কেল্ট বুনিতে পারিবে না। ধধন ভূমি বল কর্মী যোগা, জানী ভুজু বলক রন্ধ হিন্দু য়িত্দী অথবা ঈশাবাদী বৌদ্ধ ভোমার এমকল কথা সুধিবা কিছুই বুনিতে পারে না।

পৃথিবী বলে ন্ধ্বিবানের লোকের। কি অস্থ্য অস্ক্রত কথা বলে কিছুই বৃদ্ধিতে পারি না। ভাগার বলে মনবনে বাস্থা। গৃহধর্ম সাধন করিতে হইবে; প্রমণ্ড বিরপৌ ইইয়া সংসারে ঈ্রররের পরিত্ব প্রেম পরিবার গঠন করিতে ইইবে; মোগ ধানে মল থাকিল। ভাড়ভাবে নৃত্য করিতে ইইবে। মংসারের ভূমিকে হিমালণের উঠ দিখল মনে করিতে ইইবে। এইরুপ কত অসুত কথা বলিলা হারার পুতা করেও স্কাল প্রাদি লোখে কিছুই বৃদ্ধিতে পারি না। ইচাদের পরিষেধ বস্তু খানিক গৈরিক, খানিক শাদ গুতি। ইহাদের এক চঞ্জুত্রবালে, আর এক চঞ্জুত্রবালে, আর এক চঞ্জুত্রবালের দিকে। ইহারা কিছুত্ব প্রাটবার সময় প্রলোকগত সারু বৈরাগীনিগকে ধালার উপরে খাপুর মধ্যে এবং জলপাতে ইহারা সাধুনিগের রঞ্জুর্গণে।

হতাদের চলা চটাত সংলাই প্রেম ধারা পছে। ইতারা কোন দেবী লোক গ ইতারা প্রেরিত মহাক্সা ঈশা, মুসা, সচ্চেটিণ, শাতা, যাদ্বব্য প্রচ্ডিত সজে আলাপ করে। ইতারোকে গ্ বাহার দল গ ইতাদিপ্রের বন্ধু কে গ্ ইতা-দিপ্রে স্থান কে গ ইবাবং অঞ্জাবে টাদ প্রেল চৌন ভ্রম

ধ্বংশ হইলেও ইহার: আশ্মানেতে বানার ঘর ৷ আমর৷ চর্ বুলিয়া দেখানে কিছুই দেখিতে পাই না, ইহার। দেখানে যত সাংদিধের টাদের হাট বসিয়াছে দেখিতে পায়। ভুড-कारल हेजारमय साथ रलाक रमिया अहि मा। वहँगानकारण अ ইলাছিলের মৃত লোক দেখিতে পাই না। ইলারা আঞা-শের পানে ভাকায় আর হালে। ইহারা এমন ভাবে আপনা-দিলের স্থানের উপর হাত রাখে, অথবা বুকের উপর হাত বুলায় মেন কোন সাবুর চরণ ইংলিগের স্বন্ধে ও বঞ্চে স্থাপিত। ইহার: আকাশের প্রতি এরপ ভাবে ভাকায় যেন আকাশে ইচাদিলের ক্রেনী কোন অক্টোয় বস্তু আছে। ইহুদিগের বাণও অভত, ১খন সমস্ত রহাও নিত্ত, ব্যন আমরা একটা শহও ভনিতে পাইনা, ইংারাহাসিয়াবলে, আহা, হবের ভারমওলী কি ভূমধুর সমীত প্রনাইতেছেন। ইংগ্রা কাব পাতিয়া কি শুনিতোছ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। জনিতে জনিতে ইহার:ভাবে মঙ হইয়া দৌড়িতেছে। এর, এক অভূত ডেশীর শোক। ভূতকালের গোক বলে, এর. কামাদের লোক নহে; বভমান শতাদীর লোক বলে, এর৷ আমালের লোক নহে ৷ চারি স্বপ্র বংসর প্রক্রালের আঘ্য যোগী ক্ষিদি,গর সঙ্গে মিলাইতা দেখি, ইংগদিলের সঙ্গে তেমন নিল দেখিতে পাই নাং বাইবেল, কোৱাৰ, मनिम्बि प्रात अपृष्टि ४ । अहं सकत गाउँ कतिहा (प्रति, हेराका কেন সংগ্রহার ভূতা, দেখি ইয়ার: কোন সঞ্চয়ে ভুক

নহে। ইংগার প্রতিনও নহে ন্তনও নহে, ইংগার কোন বিশেষ জাতি চুক্ত নহে। এর। এ দেশের নয়, এ কালের নয়। ইংগদের বড়ী বিদেশে, ইংগা অওও: পাঁচ সহত্র বংসরের পরের গোক। ইংগা ক্ষণন অপ্রগামী হইয়। এদেশে আসি-যাছে, এরা উজন প্রোতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। এরা কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আসিয়াছে। নববিধানের লোক সাপর্কে পৃথিবী বিদ্যাপার হইয়। এরপ কত কথা বলিতেছে:

হে ভবিষাতের প্রগণ, তোমাদিগকে নববিধানবাদী আদ্ধ বলি, কেন না ভোমরা ধ্যাবিন্তন রাজ্য হঠতে আসিয়াছ। ভোমরা প্রচান ধ্যাস প্রদায়ের চারি দলের মধ্যে কোন দল-ভূক্ত নহ। ভোনাদের ভাষার বর্গমালাও এগানে কেই জানে না। ভোমাদের হলীয় ভাষা, দেবভাষা, সংগ্রভাষা শিকা দিবার লোক এখানে কেই নাই। ভোমাদের নতন ভাষ এখানে কেই বুকিতে পারে না। ইংরাজী, বালালা, গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র প্রভাত ভাষা ভিন্ন যে ভাষা আছে ভাষা কেই জানে না। পুথিবার বিধ্বিপ্রালয় প্রচৌন ও বর্গমান কালের শাস্ত্র বিভানাদি শিকা দেন, ভবিষ্যতের শাস্ত্র বিভান ইনি

হে নৰবিধান, যখন ভূমি আকালের চন্দ্র, আকালের পানী এবং বাগানের গোলাপ ভূলের মঙ্গে ক্রোপ্রথন কর ভ্রম পৃথিবী কিরুপে ভোমার ভাষা বুন্ধিবে এবং ভোমাকে পাগল না হে নৰবিধান, বহু শতাকী পরে পৃথিবীতে ভোষার বাড়ী একটু একটু দেবা দিবে। ডোমার স্বর বাড়ী দেবলোকে। ডোমার জলতি কুটক সকলেই বৈরালী। এ দেশস্থ নর নারীগণ ডোমার ভাই ভগিনী নহে। ধণন ডোমার কথা ডাহারা বুনো না তথন কিরপে বালিবে ধে ডাহারা ডোমার জলতি কুটক। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, ডোমার জলতি কুটক। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, ডোমারা জাতি কুটক। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, ডোমারা জাতি কুটক। কিন্তু হে নবিধানের লোক সকল, ডোমারা ভালে বিল্টুর চেট্র করিতে হইবে এমান ডোমালের দেশের লোক যাডাবার করিব। করিবে পথ পরিজার ছইবে। ডোমালের কলে ডোমারা করিব। ধাও। ডোমারা পৃথিবীর নাঁচ বাবহার শিথিও না। এথানকরে লোকে যাহাকে ধর্ণ বলে, নাঁটি

বলে তাহার সঙ্গে তোমাদের নববিধানকে মিঞিত করিও না।
তোমাদের আহার, বজ, ব্যবহার, সমস্ত নববিধানের নৃতন
ভাব ধারণ করুক। নৃতন বংসর তোমাদের পজে নতন
বংসর হউক। খুব বৈরাগীর ধেলা থেল। এস সকলে
সিলিয়া বৈরাগ্যের ধেলা থেলি।

সেই ত পৃথিনীতে বহু শতাদ্দী পরে হাজার হাজার লোক ন্ধবিধানবাদী হইবে। এই সময় হইতে স্ত্রপাত করি। আলে আমাদিগকে স্বৰ্গরাজ এই বলিয়া পাঠাইলেন, "যাও তোমরা ক্রতবেগে গিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও সাগরের দ্বীপ সমূহকে এই পাঁচখানি পত্র দাও এবং আমার শুভাশীর্কাদ দিয়া সকলকে জাগ্রত হইতে বল। ভোমরা পৃথিবীকে বল যে আমরা ভবিষ্যতের নব প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞাতি বৈরাগী ভক্তগণ সকলে সেখানে। এ সকল কথা বল, তাহারা কৌ তুহলাক্রান্ত হইয়া নববিধানের অন্তত তত্ত জানিতে চেষ্টা করিবে : " ভাতগণ, তোমর। এখানকার লোকদের মধ্যে দল বাড়াইতে চেষ্টা কর। এই পৃথিবীর ভূমি তোমাদের নয়, এখানকার ভূমি, এখানকার বংসর তেংমাদের নহে। অতএশ এখানকার কিছুতেই আগত হইও না, এখানকার মায়াতে মুগ্রইও না ৷ আপ-নার দেশের লোককে এখানে ডাকিয়া আনিয়া ডাহাদের সঙ্গে আমোদ কর। লোকে ভোমাদিগকে আদর করিল না বলিয়া নিবংশ হইও না, পথিবী পরে অভতাপ করিয়া ভোমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান সম্পর পৃথিবীর ধর্ম হইবে।

## দেহতত্ত্ব।

রবিবার ১৩ই বৈশাধ, ১৮০৩ শক ; ২৪শে এপ্রেল ১৮৮১। टर त्यांनी, जुनि यनि त्यांन माधन कतिया थाक, जुनि यनि ষোগ ব্রিয়া থাক, তবে তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাডিয়া, শরীর ছাডিয়া, ইন্দ্রিয়াতীত আত্মারাজ্যে প্রবেশ করেন সভ্য: কিন্তু তথাপি শ্রীর তাঁহার পক্ষে অনাদরের বস্তু নছে। কেন না ভিনি শরীরের মধ্যে ভাহার ইউদেবতা ভগবানের আবি-ভাব অনুভব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও সমদর অসার পার্থিব ব্যাপার অভিক্রম করিয়া অশরীরী পরমান্তার মঙ্গে হোগ ভাপন করেন। খেলী শরীরকে অবংহলা করেন না। হিনুস্থানে প্রাচীন যোগীগণ দেহতত্ত্ত হইয়া রীতিপূর্দ্মক দেহ সাধন করিতেন। হে নববিধানের ব্রহ্ম যোগী, ব্রহ্ম সাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের ভিতরে তোমার জীবিতেশ্বকে না দেখিতে পাও তবে তুমি প্রকৃত থোগী নহ। তোমার প্রাণের হরি তোমার বক্ষ: ছলে যোগাসনে বসিয়া আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ আমাদের ত্রীবনের মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিয়ে জীবন রক্ষার ছইটী প্রধান যর স্থিতি করিতেছে: দক্ষিণ দিকে নিঃখাস প্রাথাসের যত্ত, আরে বামে একটী রক্ত স্কালনের্যর। এই চুইটী গরের, কিমা চইটীর মধ্যে একটীর কার্যাও যদি বন হয় তবে क्रमकाल मरका मम अ माजीतिक काया वस इटेरव । एक राजी, তুমি তোমার যে প্রাণ দিংহাদনে হরিকে বসাইবে সেই সিংহ'-সনের নিমে তোমার বুকের মধাস্থ এই তুটী যর তুইটী স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই তুটী যুদ্র তোমার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়। তমি যথন হাঁচ, তমি যথন হাই তোল, তমি জ্ঞান না ত্রি কি কর ৷ সেইরপ ধর্ম ত্রি উপাসনা কর, ধ্বন তমি ব্রহ্ম সাধন কর তমি জান না যে ভোমার শ্রীরের কোন কোন যত্র বিশেষঃপে তোমার সাহায্য করিতেছে। এ সকল ষত্রের সাহায্য ভিন্ন তুমি একটা নিংখাস ফেলিতে পার না, একটী কথা বলিতে পার না। ঈশবের শভিতে ভোমার শরীরে তালে ভালে নিংখাস পডিতেছে এবং রক্ত নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃখাসের সঙ্গে সঙ্গে ভোমার শরীর হরি হরি বলিতেছে, ভোমার নিঃধাদ বায়ু ব্যু হইলে ভোমার আনুত্রিনাম উক্তারণ করিবার ক্ষমতাথাকে না।

ষেমন তালে তালে নিঃধাস পড়িতেছে ও রক্ত চনিতেছে সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ সাধন চলিতেছে। বে আপনার নিঃধাস ধ রক্তের মধ্যে ঈবরকে উপদান্তি করিতে পারে ন। তাহাকে কিরূপে বিখানী যোগী অথবা জানী বিজ্ঞানী

বলিব 

 ভাবি 

 ভ জাব 

 ভাব 

 ভ জাব 

 ভ জাব 

 ভাব 

 ভ জাব 

 ভ জাব 

 ভাব 

 ভাব

নিজের শরীরের মধ্যে এই তৃইটী আগর্যা কলকে সহাধ্র করিছ। ভোমরা নববিধানের বিজ্ঞানগোল সাধন কর। এই তৃইটার উপরে দেখারে চরণ স্থাপিত। এই তৃইটা গোলদিখা ভোমরা ঈশ্বরেক উপলান্ধি কর। এই তৃইটা গোলমালিরে যাইবার পথ। কি রাজ নদীর উপর দিয়া কি
নিঃখাস বাহ্রর উপর দিয়া গোলিক দিরা খাও সেই গোগেশ সেই আগেশকে দোবাতে পাইবে। এক দিকে শোলিত সরোবরে ঈশ্বরের চরণ কমলে গিয়া গৌছিরে, আর এক
দিকে নিঃগাস বাহুলে উড়িতে উড়িতে ইবরের পরিত্র খোগনিঃক্তনে গিরা উপস্থিত ইইবে। এক দিকে রাভ্রনদী আর এক দিকে নিঃখাস-প্রন। নিঃখাস প্রাস্থাতিয়া এবং রক সঞ্চালন ভিন যেমন শরীরের জীবন থাকে না সেইরপ প্রেমভজির রক্ত এবং প্রিএতার বায় ভিন আংখার ধর্ম-জীবন থাকে না।

প্রাণের প্রাণ ঈার সরংই আত্মার মধ্যে পুণাের নিংখাস এবং প্রেমের রক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। যেমন নিশাস-বায়ু ছারা শরীরের রক্ত পরিক্ষত হয়, সেইরপ্র ঈশ্বরের लगा-निक्षाम माधकत कपरत्त (अम. तक विकन्न इस) অভএব হে প্রজা সংধক, তুমি আপনার শুরীর এবং মনের মধ্যে ঈশ্বরকে অবেষণ কর। তুমি বংহিরে ঈশ্বরকে অন্তেষণ कतिया প্রবি∻ত হইও না। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্ব" বলিয়া ্মি বাহিরের দিকে ভাকাইও ন: কিন্তু ঈশ্বকে ভোষার প্রাণের মূলে, ভোষার অভ্রতন স্থানে দর্শন কর। হে যোগ শিকাহী, যথন এমি উপাসনা ভারেত কর, তথন ভোনার নিজের ব্রুভেলে হস্ত দিয়া জিলামা করিও "ছে নিঃখাস মার, হে রাজ মার, ভোমরা ভোমাদের *উ*র্গারকে দেখাইয়া দেও, ভেনাদের মধ্যে একটা ঈরবের **প্রেমের** নদী আর একটি াহার প্রেয়র উংস। ভোমরা জীবের জীবনরকার যায় াতএব ভোমরা ভোমাদের প্রাণেধরী জননীকে দেখাইয় েও। তেমেরা অভরতম প্রাণস্থ সীধরকে প্রকাশ কবিষা হাথে। উপাদনার পথ দেপাইয়া দেও।

গছার: আপ্নার নিংগাস ও রভের মধ্যে জীবস্ত ঈবরকে দর্শন করে ভাগারাই প্রকৃত মধুর রজোপাসনার অধিকারী। নিঃবাস প্রবাস যত্ত এবং রক্তাবার যত্ত সহায় হইয়া যথন
সাধকের নিকট স্থায় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় তথন
সাধক শীল্র শীল্র সিন্ধিলাত করেন। ধন্ত তাঁহারা হাঁহারা
এই হটী যত্তের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন।
হঃখী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এখন পর্যন্ত এই
হইটী যত্ত্র পড়িল না। তোমরা আপনার বুকের উপর হাত
দিয়া দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মন্দির আছে তাহা দেখিলে না।
বক্ষে হন্ত রাখিয়া বল দেখি, "হরি হে এ দেহে আছে সদা
বন্ধমান, নিঃপামে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান।"
কেবল মুখে ঈশ্বর স্থান বলিলে হইবে না; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ
বিশ্বাসা যোগী হইয়া আপনার নিঃশ্বাম ও রহের মধ্যে
ঈশ্বরে জ্বত মন্তা উপলান্ধি করিয়া 'মতাং' অথবা 'হে
ঈশ্বর ত্মি আছে " এই কথা উচ্চারণ করিতে হইবে।

ে সাধক, ভোমার নিজের রক্তনদীর মধ্যে প্রেমের জল, দখার জল গৃংঘাছে, যতদিন না তুমি সেই জলে কান করিয়া ব্রুম্যোগাসনা আরম্ভ করিবে ততদিন তোমার উপাসনা উচ্চ শ্রেমার মিই উপাসনা বলিয়া সীকার করিব না। তোমার উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উক্ত উপাসনার তুমি আধকারী হও নাই। যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক করা একবার রক্তে তুবিবে, আবার নিংগাসে উড়িবে, অধার নিংবাসপর্যে কি রক্তনদীর প্রে, উভত্ত পর্যেই তুমি জীবন্ত ঈশ্বরতে উপাসনির করিবে, তব্দ জানিব তুমি উচ্চ

এগীর উপাদক। এই চুই পথ আজ পর্যান্ত অনেকেই আবিকার করে নাই। ধিনি এই চুই পথ আবিকার করি-রাছেন তিনি অতি সহজে স্বর্গে গমন করেন। তিনি আপনার নিঃগাস ও রজের ভিতরে ঈধরকে দেখিতে পান।

বাস্ত্রিক বভুনদীর একটা একটা চেউ ব্রহ্মপাদস্পর্শ করিয়া চলিতেছে। ভুকু বলেন "রুকু, তুমি ব্রহ্মপুদ ধৌত করিতে করিতে চল; নিঃখাদ, তুমি রক্ষকে পক্ষে লইয়া উড।" ভাস আপনার ক্ষম্য যথের ভিতরে, আপনার রক্তা সঞ্চালনের কিয়ার মধ্যে হবির শাদ শ্রণ করেন। তিনি আপনার ব*ে* এব বেগের মধ্যে ঈশ্বরের দয়ার বেগ দেখিতে পান : ঈশ্বরের দ্যা নিঃশ্বাস ও বক্তরণ ধারণ করিয়া জীবের জীবন হক্ষা করিতেছো উর্বের শক্তি আমাদিলের শরীরে বক্ত স্থালন করিতেছে এবং নিঃখাশ প্রখাস বাস্ত্রবাহিত করিতেছে <sub>ন</sub> তিনি যদি শক্তি কাডিয়া লন নিংখাস প্রথাস এবং বক্ত সকালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। হরিশকি বিনা একী নিংখাস পড়ে না, এক ফোটারজ চলে না। হে জীব মীন, ভূমি হরিকে অভিক্রেম করিয়া কোথায় যাইবে ৫ ভূমি হরি-বারি ভিন থাকিতে পার নান তোমার নিংখাদে হতি, ভোমার রভে হবি, ভোমার অহুরে হবি, ভোমার বাহিরে হরি। আচএব তুমি কদাচ হরিকে ছাডিয়া থাকিতে চেটা করিও ন:। হরি আপনার সন্তাজালে তোনাকে ধরিয়া

ফেলিয়াছেন। তোমার সংখ্যানাই যে ভূমি হবি হইতে বিভিন্নহও।

্চ জীবা**ন্ধা** বলিয়াছিল "আমি কোথাও মাকে দেখিছে
পাই নাত্ৰী এই জন্তা বিহাস ও বিভান একতা হইয়া ভাগার
নিজের শারীবের নিংখাস ও বিভান একতা হইয়া ভাগার
নিজের শারীবের নিংখাস ও বিভান একতা হইয়া ভাগার
দেখাইয়া দিয়া ভাগাকে শান্তি দিল। ভাগা ভিনিত্র
ক্ষেত্র করেন বিভান আপনার ব্রেক বরভেব
মধ্যে মার পাদপর দেখিয়া আনন্দে মৃত্যু করেন । তিনি
দেখিতে পান আগের মা লক্ষ্মী এক দিকে ব্যমন নিংখাস
বাহতে ইভিডেছেন ভোগা আগরের আগ এক দিকে ব্যমন নিংখাস
বাহতে ইভিডেছেন ভোগা আগরে আগ এক দিকে ব্যমন নিংখাস
বাহতে ইভিডেছেন ভোগা আগরেছেন। বিশ্বভ্ননী লগানার পাব্র
শারীবের আব্যান স্বান্ধার হিন্তু হুট্যা আগনার পাব্র
আভিগায়ে সকল স্বান্ধার বিভালেন।

এই যে মধ্য শরীর ইয়া ভূগবানের এই নী অভূত কল।
ইয়ার ভিতরে হরি আগনি হারী হইয়া কত আগ যা দেছে:
সাগার করিতেছেন হৈ সাধক, যখন ডাম অগনার শরীর
কর্পশিকর তথন ভোমার জানা উচিত যে ভূমি বহু-নিকেতন
কর্পশিকর তথন ভোমার জানা উচিত যে ভূমি বহু-নিকেতন
কর্পশিকর তথন ভোমার জানা উচিত যে ভূমি বহু-নিকেতন
কর্পশিকর তথন ভোমার জানা ইয়া
ভবং ধেনোর যোগ রুদ্ধি হয়। আগনার দেশের মাধ্যে হবিকে
দেখিয়া ভব্য ভব্যির অব্যাব ব্যবন। যেন শ্রীরের
ভিতরে নির্মাণ ও রুদ্ধের হুইটা চম্মকার ভৌতিক কল

রচিয়াছে, আারার মধেও ∤ঠক ইবার জন্তরপ তুইটী জ্বাজ্য কল রচিয়াছে । যত দেশিকৈ নিংখাস, তত বাড়িকে বিখাস, যত দেশিকে ব⇔, ওপ্রটাকে ভঞ্⊹

মা লক্ষ্মী প্ৰিত্তাৰ বাণ হইবা এক দিকে পুৰ উচ্চ পঞ্চতের উপতে উচ্চিত্তেনে, জারার অবৈ এক দিকে রচেন্ত্র মধ্যে শতিকপে বাল কবিভেছেন। জগজননীর শতিভে আমরা অবস্থিতি কবিতেছি, বিচরণ কবিতেছি, জীবন ধারণ ক্রিভেছি। জননীর বক্ষে আমর জীবিভার্তিয়াছি। মার নিঃহাসে আমব: ভীবিত, মার স**েতে আমর**: জীবিত: মার শ্ভি ছাড়া আমার কিছুই নাই। যে দিকে ভাকাই সেই দিকেই মার শক্তি দেখিতে পাই। অভএৰ আপনার বকের ভিতরে সর্বান মাকে অভেষণ করা। আপ্নার রাজ নিঃপ্রেয়র মধ্যে ও**ের জননীকে দর্শন কর**। নিঃপাস্ এবং র ক্রমণ্ডপুত্রী কাণান বাজাও, যতই বাজাইবে ভতই ইচারা মধ্বস্থে হরিওণ কীবন করিবে। ধেমন প্রজ্বণ হইতে ভয়গাড় জল সাবে সেইরপু মু<del>র্মাট্রিম্টী জননীর জেই</del> প্রাধ্বণ হউতে জীবের দেহ মনের মধ্যে জুলাগত **প**জি, সংঘ্রা নিংস্ত হট্ডেছেঃ মেই জননীর ফেচই নিংখ্য-রূপে, রভকপে, জান প্রেম প্রা ও শাহিরপে আমাদিগের দেহ মনকে প্ৰিপ্ন কৰিছেছে।

যেখন শাণীবের মধ্যে নিংখার বায়ুরজের মলা কাট্রা রঙকে পারচঙকরে সেইবপ আত্মার মধ্যে ঐতহরের পরিছ निःचाम कीरवत विक्रांठ क्रमग्रहक मशर्माक्षम करतः *न्नेचर*वत পূর্ণ্য সমীরণে জীবের প্রেমর্জ প্রিয়ত হয়। ঈশ্বের শ্কি হইতে ক্রমাগত পুণ্যের বাতাস আসিলা সাধকের মনের সমস্ত জন্তাল দর করে। আধ্যাত্মিক শরীরে ভ্রমাগত যোগের বাতাস বহিতেছে, ভক্তি নদী চলিতেছে। হে নববিধানের ভাজ, তুমি বিধাস চক্ষ্ম খুলিয়া দেখা, তোমার জ্লয়ের মধ্যে পৌরাঙ্গের ভক্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাকোর পবিত্র নিঃখাস পড়িতেছে। বেমন তোমার নিঃধাস পড়িতেছে, এবং ভোমার রক্তের চেউ উঠিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈধর াঁহার সাধুভক্তদিগকে লইয়া তোমার দেহ মনিরে লীলা করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃখাদে ও প্রত্যেক রক্তের তরত্বের সঙ্গে সঙ্গে জীবত্ব ভগবানের আবি-ভাব অক্তব করিয়া নিঃখাস ও রভ হইতে কাম, ক্রোধ োভ প্রভৃতি সমস্ত পাপাত্রকে তাড়াইরা জিতেলিয় ত্রদ্ধ-চারী হইলাম, ভাগৰতী তকু লাভ করিলাম। হে জাব, এ রপে দেহ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন কবিলে তে যোৱ অশেষ কল্যাণ হইৰে।

## পাপাস্থর জয়।

রবিবার ২০শে বৈশাধে, ১৮০০ শক ; ১লামে ১৮৮১।
পাপ কি এ সভ্তমে মানুষের অনেক নম আছে। অধ্য কি গুঅভায় কি গুঅভিক কাহাকে বলে গুইহা অনেকে বুনিতে পারে না। যাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে, যাহ।
মুখে বলি তাহা পাপ নহে। হন্ত অথবা রসনা পাপের আলর
নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অন্তরে। আবার যাহ।
ভাবিয়াছি, যাহা চিডা করিয়াছি, যাহা ইড্যা করিয়াছি, যাহা
অভ্যাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে। যাহা এত দিন পাপ
মনে করিয়াছি তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে করেকটা
মিথ্যা বলিয়াছি যে করেকটা নরহত্যা করিয়াছি তাহা পাপ
নহে। মনের চিন্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অভ্যাসেতে
পাপ নাই। তবে পাপ কি ং ঈশরের ইড্যার বিক্রদ্ধে আমি
যে কোন ইস্থা পোষণ করিতে পারি ইহাই আমার প্রকৃত
পাপ। এই যে ঈশরের অনভিপ্রেত কার্য করিবার ক্ষমতা
ও সন্থাবন। ইহাই পাপের ফ্লা। যে পাপ করিয়াছি তাহ
ছোট, যাহা করিতে পারি তাহা বড়।

হে মহাপাপী, তুমি নরহত্য। প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ করিরাছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার নিকটে সে সকল শর্ষপ কণার স্থায় ক্ষুদ্ধ। অনুতপ্র পাপী, তুমি আফুল দির। দেখাইয়া দিতেছ—"এই দেখ আমার জাবনের অনুক খানে এই এই ভয়ানক জ্বপ্র পাপের ক্ষত সকল রাইয়াছে।" সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল ভাবিলে হল্য কম্পিত হয়: কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেশিং তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা ইইতে আরত্ত কত ভয়ানক প্রকান্ত প্রধানত প্রারত্ত কত ভয়ানক প্রকান্ত প্রধানত প্রধানত ভাবিতে

গারে। তুমি একবার ভাবিলা দেশ, পণিতত এবং বৈরাগ্য বিক্রদ্ধ তুমি কত রাশি রাশি বিলাসথ্য কামনা করিতে পরে; ক্রমা গুণের বিক্রদ্ধে সামান্ত কারণে কিছা প্রবল শঞ্জিপের উন্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার এবং ভাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার: লোভ পরবশ হইয়া অক্লায়রূপে প্রবন্ধনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা লইতে পার; অহলারে ফীত হইয়া আপনাকে কত বড় এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পার: পরের শীর্ষদ্ধ

বাশ্ববিক তুমি ইন্ডা করিলে যেরপ ভয়ানক পাপ করিয়াছ
লয়ে কিছুই নহে। তুমি থে সকল ওরুতর পাপ করিয়াছ
লয়ে কিছুই নহে। তুমি থেবিধা পাইয়া পাঁচবার নিষিদ্ধ
আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাচ শভবার
সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র ধ্র ভোগ করিতে পার। গভ
লীবনে লোভী ইইয়া পাঁচনী টাকা চুরী করিয়াছ, ভবিষ্যতে
তুমি পাঁচ শভ টাকা চুরী করিতে পার। গভ জীবনে
পাঁচিহিংসা ও ক্রোনে অরুও উন্নও প্রায় ইইয়া একটা নরহত্যা করিয়াছ, ভবিষ্যতে রাগে মও ইইয়া শহ শভ লোকের
মন্তক ছেবন করিতে পার। ভোমার মনের ভিতরে পাপ
বানে করিবে লাল্যা আছে কি নি বল। ভাষার প্রেলাভিবে করিবে লগ্যা আছে কি না বল। টাকা দেখিলে

লোভের সাম্ঞী সকল দেখিলে ভোষার মুখ হইতে জল পড়ে কি না গ

যদি ভূমি এ প্রকার স্থানে থাক যেখানে ভূমি অনায়াদে পাঁচ হাজার টাকা চুরী করিতে পার সেখানে তুমি প্রশ্নন হস্ত প্রসারণ করিতে পার কিনাও যদি পার, যদি স্থবিধা পাইলে তোমার চরী করিবার সন্থাবন৷ থাকে ভবে ভূমি যে লোভী এবং প্রসভন চোর ভাষা প্রমাণিত ছইল। ভোমার বন্ধুর অনিষ্ট হইবে এই আশস্কায় ভূমি আদালতে মিথা: সংক্ষা দিতে পার তবে প্রমাণিত হটল ভোমার ভিতরে অগতা আছে। মনে কর, একজন তোমার নামে অপবাদ রটনা করিয়াছে, একজন ভোমাকে কট বলিয়াছে, একজন ভোমাকে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে, একজন গল টিপিয়া তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, একজন ভোমার থার অপমান করিয়াছে, এ সকল লোকের সক্ষনাশ করিবার জন্ম কি তোমার অন্তরে ভয়ানক প্রতিহিংস এবং রাগ উত্তেজিত হয় না, এ সকল লোককে মুরুণ করিবামার কি ভোমার পা হইতে মাথা প্রায়ুরভূ গ্রুম হইয়া উঠে নাণ যদি হয় তবে সিক্ষান্ত হটল যে ত্যি ক্ষমাৰীল নহ, ভূমি প্ৰতিহিংসা দোৰে দোৱা :

কেই ভোমার অপকার করিলে তমি যদি ভাগর অনিষ্ঠ ইচ্ছ: করিতে পার, কেহ ভোমার দ্বীর মিন্দ:করিলে, ভূমি যদি ভাহার খীর অধাগতি কামনা করিতে পাব কেল তোমার সন্থানদিগকে বিপদগ্রস্ক করিলে, তমি থদি ভাহার স্থানদিগের অনুত্য ইচ্ছা করিতে পার তবে জানিবে তমি ক্ষমানিবজ্জিত, ভোমার মনে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল, তোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রক্ষন্ন রহিয়াছে। ধাহাদিগকে ভূমি পছন্দ কর না যদি ভাহাদিগের সুখ ভূমি সফ করিতে না পার, ভাহাদিগের গাড়ী ছোড়া দেখিলে, ভাহাদিগের সন্তানের জীবেদ্ধি ও তথ সক্ষক্তা দেখিলে খদ ভোমার মনে কই হইবার সভাবনা থাকে তবে তমি জানিবে তোমার মনের ভিতরে চাপা ঈর্বানল রহিয়াছে।

হে সাধক, ভূমি সাহস করিয়া বলিতে পার ভোমার ট্রাকার অহস্কার নাই, বিত্যার অহস্কার নাই: কিন্তু ভোমার কি ধন্দের অহস্কার নাই ৭ যথন তুমি কাঙ্গালের বেশে একতারা হাতে করিয়া পথে পথে, খারে খারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও তথন যদি লোকে তোমাকে চৈতত্তের আয় ভক্ত বৈরাগী বলে তথ্য কি তোমার মনে একট ধ্যের উচ্চ অহনার উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাইণ যদি সম্ভাবনা খাকে তবে জানিবে ভোমার অহঙ্কার আছে এবং সে অহঙ্কার বিজ্ঞা ধারে অংশার অপেকাও জ্বতা। কেন্নাধাত্রিক হট্ডাও ্ধ অহকরৌ হয় সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। অন্তের ভিত্তেও গরল গ অহস্কার বিন্দে করিতে গিয়াও অহস্কার গ এইবাপ বিচার করিয়া দেখিবে ধদি ষড়রিপু সম্পরেক ভোমার প্রবেভিনে পজিবার সভাবনা থাকে তবে জানিবে তোমার মনের ভিতরে কাম ক্লোধ লোভ, হিংসা, অহস্কার, সাধপরতা সাধকে পাপ বংমান রহিয়াছে। যে যত পাপ করিতে পারে তাহার তত পাপ আছে মনে করা উচিত। কেনানা পাপ করিবার যত সভাবনা তাহা পাপের গরিমাণ।

হে ব্রহ্নভুক্ত, তুমি ধনি বলিতে পার, যে ডোমার জীবনে ব্রহ্নকপায় এতনর পাপ জয় হইয়াছে যে ভোমার আর পাপ করিবার স্থাবন, নাই, তবে ভূমি বিগাস করিতে পার যে ভূমি পাপের আইত হইয়াছে। যদি ভূমি সংঘাহণের সহিত্বলিতে পার যে ভোমার মন এতনর ক্ষম বিলাল বে শঞ্জিনির হইয়াছে যে কোন প্রকার প্রালভেন ভোমাকে বিচলিত করিতে পারে না; ভূমি এতনর ক্ষমানীল যে শঞ্জিনরে ভরানক উংগীড়নেও ভোমার জ্যোব উভেজিত হইয়ার স্থাবনা নাই। ভূমি এতনর নির্লোভী যে কোটি কোটি টাকাও ভোমার লোভ উজীপন করিতে পারে না; ভূমি এতনর বিন্যী যে কিছুতেই ভোমাকে অহলারী করিতে পারে না, এবং ভূমি এমনই প্রেমিক যে যতই ভূমি পর শ্রী দর্শন কর ততই ভোমার অহরে আছলাদ রুদ্ধি হয়। ভাষা হইলে ভূমি জানিবে যে উপরের ক্রপাতে ভূমি রাগ লোভ অহলার ও উর্থার অহাত হইয়াছ।

ভূমি কলনা ছারা একবার সমস্ত পাপা ভার। প্রলোভনে পড়িলে ভূমি কভ প্রকার অপরিত আমোদ প্রমোদ করিতে পার, শক্রে প্রতি কভ নিবাতন করিতে পার, পরকে প্রকলা করিয়া কড থাওঁ সংখ্য করিছে পার, অনাথ বিচ্নাচ্ছান লিও এবং বিধনার স্থাপর পাছি কড উপ্পঞ্চ করিছে পার, অপারকে কড নীত ও বান মনে বাঁতায়া পারক করিছে পার, পারি লিখিয়া কড কাতর হাইছে পার, কাস বা পার হাইখা নির নায় স্থানী নিগতে উংগী জুন করিছে আলান্দ্র ধন সম্পান কড রক্তি করিছে পার তি সম্পান্ত আলার খভ প্রকার পাগাছলে করেবরে ডেমার স্থাবন আছে ভাগা একরারে ক্রানা বারা চিতা করিছ পের।

ার শাকানিছে এবং মধ্য ইশার হায় সম্প্রপাপ পালে।
পালে।
দানে ব্যাভূত আকর প্রপ্র স্থান্য একবারে বিদ্যাল করিও।
করিও। দিতে পার তরে তেমারে ভা নাই। করিতা আছে
প্রকাণ্ড দ বাব শাকামিংহকে ধ্যান্ত করিবার জন্ত আরে
মার ১ গরে স্থাকে নামা প্রকার প্রাণ্ডেক প্রকাশ করিও।
ছিল প্রকাশ্যে হাজা বাবেল এবং মণাতেক প্রকাশ করিও।
সেরা আন্বাক প্রাপ্ত করিবালন লক্ষাতে আছে মার করে।
নার প্রাভ্ন দল সালে গরীর ব্যাদেরে করেছে গমন করিও।
সালে করিবাভূন দল সালে গরীর ব্যাদেরে করেছে গমন করিও।
সালেরে বাল্যাকিল, তর স্প্রভাগি বির্থা, কেরাকিল নিয়াছ
ভোমার মুখ্য বিষ্থা, হিল স্থানারে, সেরানে ভোমারে নামা
প্রকাশ বিশ্বাল কর্মা দিব শামারের এ সঞ্জা কর্মা আকরে বিশ্বাল কর্মা করিবাল, ভূতী স্বাহার,

লিখ্ড করে দ্বের স্থতান মানি ঠালতে নানা প্রকার

প্রলোভন দেখাইলাছিল, ইউ সহতান উহাকে বলিয়াছল ভূমি যদি সংগ্রান্তনা প্রিভাগে করিয়া আশীর ভূজনা কর বিব ভোমাকে এই সহাগ্রা প্রথিবার রাজা করিয়া দিব।" স্থানান উহাকে এইরপ অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কৈয় স্থানা প্রবাদ প্রান্তনের সহিত বলিলেন, সহায়ান তুই নক হ'ল শাকাসিংহের মার দমন এবং মহায় স্থানে স্থানানাম কেনি দেখার প্রভাগে অবি নই, ইউ প্রথম নই, এখালি এই ইউ প্রথম মধ্যে মধ্যে মধ্যে স্থানানাম কেনি দেখার প্রভাগের একটা গড় ভ্রানিংভ রাংহাছে। মারের সংস্কৃত্ব অব্যাহ সহায়ানাম কিছ স্থানাক হ'ল করিছি সংগ্রান কিছ প্রলোভন ত্তবাং প্রলোভন করিছে সহায়ান করিছ

প্রচাক পর খানীকে এই স্থান্তান বধ অধান প্রগোলন কর কাইতে গাইবে । স্থান্তান অধবা মার বাহিরের কোন দানব নাই । ইই মন্তব্যার মনের কলনা । মহাবার শাকাদ্যার এবা মহার ইশা চুইজনেই বরাগ্য এবা করিবর সময় সম্পূর্ণবার এই প্রভাভিন জয় করিয়াছিলেন। পাপ প্রণোভনময় ফামার পরিভাগে করিয়া প্রবরের রাজ্যে থাইবার সময় কলনা ইফাদের উভ্যের নিকটেই সম্পন্ন পাপেকে একং করিয়া একমি ভীষনকোর গাঠন করিয়া উপাধাত করিয়াছিল। শাকাদ্যারের সেই ব্যাহি নামান সেই কলিড মার ও ভাগের মনুচর প্রথাভিন সকল দর্শন করিল। মহার প্রথাভিন মহার প্রায়র প্রায়র মনুচর প্রথাভিন সকল দর্শন করিল। মহার

ঈশার যোগনেত্র সেই ভীষণাকার সম্বতানকে দর্শন করিল। উভয়েই আপন আপন অন্তরস্থ স্বর্গায় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে সেই ক্ষিত দৈতাবয়কে বিনাশ করিলেন।

এই চুই প্রধান বৈরাগীর জীবনে এতংসম্বন্ধে কেমন আর্ভ্যা সাদৃশ্য। ঈশার কতকাল পুর্বের শাক্যসিংহ রিপ্র সংহার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় না করিলে কেহই স্বৰ্গীয় জীবন লাভ করিতে পারে না। শাক্যসিংহ এবং ইশা উভয়েই পথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ ন্তর্গীয় সাহসের সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাবিবে না। কিন্তু ত্মি কত পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। ই লিয় চাঞ্ল্য বশতঃ, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, সার্থ-প্রতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ তোমার মনের যেরপ অবস্থা তাহাতে তোমার কি কি প্রলো-ভনে পড়িবার সভাবনা তাহা চিত্তা করিয়া দেখ। অর্থাং যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পঞ্চে সম্ভব সমদযুকে কল্পনা দাবা সংযোগ করিয়া একটী ভয়ানক আকার দিয়া ভোমার সম্মধে উপস্থিত কর। যথনই দেখিবে ভোমার সম্মথে একটা বিকটাকার দৈত্য দাঁডাইল, তৎক্ষণাং ভস্কার কবিষা ভালাকে সংহার কবিতে উল্ভেচ্ছারে। বিশ্ববিজ্ঞাী ঈশুরের বলে বলী হইয়া এমনই তুর্জেয় প্রাক্রমের সহিত ভঙ্কার করিবে যে তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিবে এবং পর্বত সকল কড় কড় করির। উ,ঠবে। মহাতেজের সহিত বলিবে "রে পাপ সম্বতান, ভূই দূর হইরা চলিয়া যা।"

া মহরি ঈশা। কেমন ভগানক জােরের সহিত এই কথা বলিয়া সগতানকে দূর করিয়া দিলেন; কিয় তিনি যে জােরের সহিত বলিলেন আমাদের ভাষ সহত্র সহত্র অর বিধানীর সমবেত সরও সেরপ সতেজ হয় না। সগতান আমাদের দুর্বল পর বৃথিতে পারে, এই জয় সয়তান আমাদের নিস্তেজ কথায় চলিয়ানা গিয়া আমাদের সঙ্গে সজেই থাকে। ঈশার সর ভনিবামার সয়তান পলায়ন করে; কিয় আমারা বিদি দুর্বল সরে শত শত বার সয়তানকে বলি, "তুই দর হ" সয়তান আমাদের কথা আফ করে না, বরং কিছুতেই আমাদের সস্ভাতে না। ঈশার এক কথাতে, এক বাণ নিকেপে সয়তান প্রাণতাাল করিল আর কথ্যত ঈশার কাছে পেল না। শাক্তান প্রাণতাাল করিল আর কথ্যত ঈশার কাছে পেল না। শাক্তান দুর্বার করে সংগ্রার ভ্রার স্থাতান ক্রার করে সয়তান ক্রার করে সার ভ্রার সয়তান ক্রান্তান মধ্যে ভ্রার হার পেল।

বাস্তবিক ব্রন্থতেছে তেজপী ইইয়া হুস্থার না করিলে কায়, ক্রোধ, লোভ, অহপ্পার, হিংসা, পার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে উন্মূলিত হয় না। বিনি সত্যকে বব করেন সেই স্তুয়্তবের তেন্ধে তেজপী না ইইলে কেহই শগন এবং সম্বভানকে সংহার করিতে পারে না। যিনি ব্রন্থতেজ্বলে একবার সম্বভানকে সংহার করেন তাঁহার জীবনে আর সম্বভানের পৌরাস্থ্যা, সম্ভব নহে। অহরের জ্লন্ত বৈরাগ্যাভির পাপ পৈত্য দক্ধ

হর না; ৰাছিক বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। কেবল কমণ্ডলু ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবাসে কি নরকাগ্নি নির্কাণ হয় ৽ জোরের সহিত, ত্রহ্মণ্ডেজের সহিত বলিতে হইবে "রে সম্বতান, তুই দূর হ, তোকে এখনই মারিব।" ধর্ম থোদ্ধার বল দেখাইতে হইবে। সম্বতান যোদ্ধার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিবে "মহাপ্রভু, ভ্রমবশতঃ আপনার নিকটে আসিয়াছি, আর কদাচ আপনার নিকটে আসিব না। আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

হে নববিধানাপ্রিত ব্রহ্মভক, তুমি ধর্মবীরের ন্থায় সাহস্ব করিয়া বল "ঈশর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের বুকের উপর পা রাখিনাম, আর আমি মন্দ্র লোক হইব না, আর আমি পাপ করিব না।" মাহার মনে ব্রহ্মায়ি জ্লিতেছে তিনি কেন সম্বতানকে ভয় করিবেন 
থ প্রকাও ভীমধাকার সম্বতান তাঁহার নিকটে একটা ক্ষ্মুন্ত কীট স্বরূপ। তিনি বলেন, সম্বতান—এটা কি 
থ একটা সামাক্ত ক্ষ্মুন্ত পোকা, টিপিব আর মরিবে, ফুঁ দিব আর উড়িয়া যাইবে। ঈশার্জু দিয়া বলিলেন, "সম্বতান, দূর হ" আর সম্বতান চলিয়া গেল। ঈশার ধর্মবল, এবং সংসাহস দেখিয়া পাপ সম্বতান আত্মহত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের বল নাই তাই সম্বতান আমাদিগকৈ ছাড়ে না। সম্বতান বলে শাক্য ও ঈশার তাঁব বাক্যবাণে আমি বিদ্ধ হইয়াছি, আমার আর সাধ্য নাই, সাহস নাই যে আমি তাহাদের নিকট যাইতে

পারি। নববিধানের লোকেরা বদি সেইরূপ বলিতে পারেন তবে কি আর সয়তান তাঁহাদিগের নিকট আসিতে পারে ?

অনুতাপ পাপের প্রায়ণ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিন্তু ভাবী পাপের বারণ হয় না। নতন বিধিতে পাপ রোগের ঔষধ সৎসাহস। যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন আসিতে পারে, সমকে যে সকল ভয়ানক তুর্দান্ত পাপ প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া, কলনা করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা ছারা ধর্মবল ও সৎসাহস সঞ্র করিতে হইবে। এই যে চুই বীর ঈশা ও শাক্য মূনি ইহাঁরা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত শিখাইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি চুগ্ধ দিয়া পোষণ কর, সেই পাপ, সেই সাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। থখন তোমরা মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের লেশমাত্র নাই তথন কল্পনাকে বলিবে, কল্পনা, আমার পক্ষে যত পাণ সম্ভব ডাকিয়া আন। ঈশ্বরাশীর্কাদে স্বর্গীয় চর্চ্জয় বলে যদি এই সমুদ্ধ সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকুপা পবন বহিবে, ধর্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুস্পর্ষ্ট হইবে ৷

## কপটতার ঔষধ কপটতা।

রবিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক ; ৮ই মে ১৮৮১।

এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এইরূপ যুক্তি আছে। সর্বসাধারণের মধ্যেও কথা প্রচলিত আছে, বিষে বিষ কর হয়। অতএব পৃথিবীতে যদি পাপমূলক কপটতা রোগ হইরা থাকে তবে, হে ধর্মচিকিৎসকণণ, ভোমরা ধর্ম-মূলক কপ্টত। অবলন্থন করিয়া সেই রোগের প্রতীকার কর। প্থিবীতে কপটতা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে: এখানে অধাত্রিক ধার্ম্মিকের ছলবেশ, ছোর পাপাসক্ত বৈরাণী সন্ন্যাসীর পরিছেদ, এবং নিতার নিজীব ও অলস পরিএমীর বেশ গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন এবং জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করি-তেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা মধু মাথিরাছে। CI তোমার সর্দ্তস্থ হরণ করিবে সেত্তোমার নিকটে সাধুর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; যে তোমাকে নানা প্রকার বিপদ প্রলোভনে ফেলিবে সে তোমার নিকটে নীতি প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে: যে তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সর্বনাশ করিতে অভিনাষী সে তোমার নিকটে সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

উপাসকগণ, বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান অত্রত্রেষ্ঠ রাবণ ভিথারী ধোগীর বেশ ধারণ করিয়া সীভাকে হরণ

করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক চুরা**ত্মা অসুর এখন**ও সাধু মহতের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জনসমাজের ধর্ম নষ্ট করিতেছে। পৃথিবীতে এত ভয়ানক কপটতা। কপটতাশুক্ত লোক প্রায় দেখা যায় না। প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকার কপটতায় কলঙ্কিত। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভক্তি অল্ল, আমাদিগের অন্তরে জীবের প্রতি দয়া অল্ল, সুশীলতা অল্প: কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের কত বিশ্বাস ভক্তি, কত দয়া সুশীলতা। আমাদিগের ভিতরে সদ্ভণ অল্ল; কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা থতগুলি লোক আছি ঈশ্বরের চক্ষে আমরা প্রত্যেকেই। কপট। আমাদের প্রত্যেকের গুণ, প্রকাশ অপেক্ষা অতি অল। আন্চর্য্য, এই পৃথিবীতে এমন নিগুণি লোক কিরূপে গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হয়।

তুমি ইংরাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও স্থানিপুণ হও নাই, অথচ লোকে তোমাকে খুব বিদ্বান, জ্ঞানী, পণ্ডিত স্থবক্তা বলিয়া স্থ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ণরূপে জিতেন্দ্রি হ কে তোমাদের মধ্যে ক্ষমাশীল হ কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী ৪ কে তোমাদের মধ্যে বিনয়ী ? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দয়ালু ? তোমাদের মধ্যে কে যোল আনা কওঁব্য-পরারণ ? কে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরাদিপ্ট হইয়া স্ত্রী সন্তানাদির প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করেন ? বাস্তবিক আমাদিগের কেহই কোন বিষয়ে গিদ্ধ হন নাই; কিন্তু সকলেরই ইজ্যা যে লোকে আমাদিগকে সিদ্ধ বলে। কে ইজ্যা করে আগে আমরা ভাল হই, তার পর লোকে আমাদিগকে ভাল বলুক। আমরা প্রকৃত বিধাসী ব্রাহ্ম হই আর না হই আমরা ইজ্যা করি যে লোকে আমা-দিগকে ভাল ব্রাহ্ম বলুক। আমরা সকলেই ইজ্যা করি লোকে আমাদিগকে বিধাসী ব্রাহ্ম বলুক; কিন্তু "সতাং" বলিবা মাত্র কি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই হ

বস্ততঃ আমাদিশের অন্তরে যত্টুকু বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ধর্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহা অপেকা কি আমরা অধিক দেখাই না ? যদি প্রসিদ্ধ ধাত্মিকদিগের মধ্যেও এত কপটতা ধাকে তবে কিরুপে পৃথিবীর পরিজ্ঞান ইইবে ? দেব দেব মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অন্ত নাই যদ্মারা এই পর্য়ত সমান কপটতা রাশি চুর্ণ ইইতে পারে ? হে রক্ষভক্রপণ, তোমরা বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মের নিকটে কি এমন কোন ঔষধ শিকা কর নাই যাহাতে তোমরা এই ভ্রানক কপটতা রোগ ইইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার ? কি অসে, কোন বাণে তোমরা এই প্রকাও পাপ কপটতাকে মারিবে ? মহাদেবের নিকটে মহা অন্ত আছে। কপটতারূপ পাপারের বিনাশ করিবার জন্ম তোমরা সকলে ব্যাক্স ইয়া দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অন্তর্নক্যা শিকা দিবেন যাহাতে তোমরা নিশ্বই কর। সেইকপ

কপটতা দারা কপটতা বিনাশ কর। অর্থাৎ বাহারা লোককে দেখাইবার জন্ম নানা প্রকার ধর্মের আডম্বর এবং কপটাচরণ করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন মতেই পরাস্ত হইবে না।

ভাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই ; কিন্ত লোকের নিকটে তাহারা বৈরাগ্যের ছন্তবেশ ধারণ করে। ইহা অতি নীচ এবং পাপমূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উংকৃষ্ট ধর্মনলক কপটতা এই যে--আমার অন্তরে ঈশরের কুপায় অকৃত্রিম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে ; কিন্তু তাহা লোককে দেখাইবার জন্ম ইচ্ছা পোষণ করা দুরে থাকুক বরং তাহা লোকের নিকট গোপন করিবার জন্ম বিলক্ষণ ইচ্ছা জ্ঞানি-য়াছে: এবং এই প্রবলা ইচ্ছা যে, সর্ব্বদর্শী অন্তর্ঘানী ঈশ্বর কেবল তাহার সাক্ষী হইয়া থাকুন। এই সরল পবিত্র কপটতা দারাই কেবল পাপমূলক কপটতা জন্ম করা যায়।

হে পৃথিবীর সাধু সজ্জনগণ, এই কপটতারূপ পাপাত্মর সংহার করিবার জন্ম আপনারা এই যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্মে দ্রায়মান হউন, এই অসুরকে বিনাশ করিবার জ্ঞান্ত আপনার৷ অবার্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করুন, স্বর্গীয় সাহস অবলন্থন কবিয়া আপনারা গুপ্ত প্রচ্চন্ন সদগুণ অন্ত নিক্ষেপ কবিয়া ঐ অন্তর্কে বধ করুন। আপনাদিপের অন্তরে ষে ঈশর-প্রদত্ত জ্বলত্ত বিশাস, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের অমূল্য বুত্ব সকল বহিয়াছে তাহা কপট হইয়া পৃথিবীর চক্ষু হইতে গোপন করিয়া রাখুন। পৃথিবীর প্রশংসারূপ বিষাক্ত বায়ু সাধুদিগের স্বর্গীয় পবিত্রতা দূষিত করে। অতএব আপনারা এই দৃষিত বায়ু হইতে দূরে অবস্থিতি করন। কোন মন্তব্যের মলিন চক্ষু যেন আপনাদিগের সায়ুতা দেখিতে না পায়।

কেহ কেহ জিল্জাসা করিতে পারেন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে কপট হইবার জন্ম, আলুগোপন করিবার জন্ম কেন উপদেশ হইতেছে ? যে বেদী হইতে এতদিন পূর্ণ সরলত। সাধন, যোগ সাধন, ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্ত কেন অনুকৃত্ব হইতোছে তবে ইহার নিগ্ড় তত্ত্তাবণ কর। হে রক্ষা-সাধকগণ, যথন তোমরা বৈরাগীর বেশে ঘারে ঘারে, পথে পথে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্কের একতারা এবং গৈরিক বন্ধ দর্শনে তোমাদিগকে সাধু বৈরাগী বালিয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে; কিন্তু সাবধান, তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও ন।। বাহ্নিক লক্ষণ দেখিয়া যাহারা প্রশংসা করে তাহাদিগের প্রশংসায় কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপূর্ব্বে এই বেদী হইতে তোমরা শুনিয়াছ পূর্ব্বকার সাধু বৈরাগীগণ বৈরাগ্যের যে সকল তুলকণ দেখাইয়া গিয়াছেন তোমাদিগের পক্ষে সে সম ও আদরণীয় ও অবলম্বনীয়। স্নতরাং তোমাদিগকে সময়ে সমরে প্রয়োজনাতুসারে ঝুলি, একভারা গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি

গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এ সকল গ্রহণ করিলেই শত শত লোক ভোমাদিগকে হরিভক্ত বৈরাগী সংগ্রাসী বলিয়া প্রজা ভক্তি করিবে, এবং ভোমাদিগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর করিবে যে ভোমরা লজ্জিত হইবে।

বাস্তবিক পথিবীর চক্ষে ধলি নিক্ষেপ করা অতি সহজ। এক ঘটা গৈরিক বস্ন ধারণ করিলে কিন্সা একটী উপবাস করিলেই তুমি পৃথিবীর নিকটে যোগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসিত হইতে পার। অতএব হে ভক্তগণ, পৃথিবীর নিকটে তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পুথিবীর নিকটে তোমরা প্রস্তুর থাকিলে তোমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে। ঈশ্বর **ट**ामानिरंगत छन्त (पिरिल्डे ट्रामानिरंगत शेरक गरेथके। বাহ্যিক বৈরাগ্য লক্ষণ সকল দেখাইয়া কদাচ পৃথিবীর নিকটে সুষ্প ক্রের করিতে যেন কাহারও ইচ্ছা নাহয়; বরং পৃথি-বীতে বৈরাণ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক সরল বৈরাণীর যেন এইরূপ ইচ্ছা হয়। যে পৃথিবীতে অতি সামান্ত কৌশলে যোগী বৈরাগী হওয়া যায় সেই পুথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে কি তোমাদিগের ভয় লজা হয় না ? অতএব তোমরা পৃথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া তুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করিবার জন্ত কেবল ঈশুরের নিকট উপস্থিত<sup>্</sup>ইও। ষাহারা লোকের নিকট প্রশংসা ও স্বখ্যাতি অবেষণ করে ভাহাদিগের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়। 💛 🦠

নববিধানের বৈরাগীদল, তোমরা সরল অন্তরে পৃথিবীকে জানিতে দেও যে, যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন বৈরাগীদিনের ভায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, তথাপি ভোমরা তাঁহাদিগের স্থায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরানী যোগী নও। অতএব যাহাতে লোকে তোমাদিগকে সর্বভাগী বৈবাগী বলিয়া প্রশংসানাকরে ডজ্জাত ডোমরা গৈরিক বন্ধের সঙ্গে এমন কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা <u>হ্রাস হইবে।</u> পৃথিবীর কপট বৃত্তিদিনের অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল ৷ হে ত্রহ্মভক্তগণ, ভোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমর: প্রাবের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। তোমরা পৃথি-বাকে বল, "হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে ভক্ত যোগী বলিয়া আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে সাধু বিবেকী বৈরাগী বলিয়া রুখা প্রশংসা করিও না, কেন না আমাদিগের চরিত্রের কত কলম্ব এবং ক্ত অসাধুতা রহিয়াছে।"

আস্থাসংখ্য এবং চিত্তভদ্ধির জন্ত বদি হে ব্রাক্ষসাধক, তুমি উপবাস করিরা থাক তবে যংকিঞিং আহার করিরা এমনই ভাবে ম্বের অবসন্নতা চাকিয়া রাশিবে ধেন কেহ না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশবের জন্ত অথবা ধর্মজীবন লাভের জন্ত কট সীকার করিয়া যদি লোকের মনে দল্লা উংপাদন করিবার চেটা কর তবে তুমি ঈশব বিশ্বাসী নহ। হে ভান্ত মানব, তুমি কি তোমার বৈরাপ্য এবং ঈংরাত্রাগ প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট পুরস্কার প্রত্যাশা কর ? মত্ব্য কি তোমার অন্তরের ভাব বিচার করিতে পারে ? মাত্রবের বিচারে কি ভূল নাই, তাহার প্রশংসার কি গরল নাই ? অতএব লোকের নিকটে কলাচ আপনাকে সাগু বলিয়া পরিচয় চিতে চেষ্টা করিও না।

একট সামাত্ত বাহ্যিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ভায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ভায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ভায় ভক্ত মনে করে। ধাহার অভুরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই ভাষার স্বন্ধে এক খণ্ড ক্ষুদ্র দৈরিক বন্ত দেখিলে সর্বভাগী বৈরাগী সন্ত্যাসী বলিয়া লোকে ভাহার পদর্গল গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ প্রসা সম্বল নাই লোকে ভাহাকে লক্ষপতি বলে পৃথিবীর এই রীভি। হে ভ্রান্ত মানব, লোকের স্থাতি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম রক্ষা করিবার জন্ত তুমি যে সকল কষ্ট বহন কর তাহা জানাইবার জন্ম কাঁদিয়া কাঁদিয়া দাবে দাবে বেডাইও না। **উপৰাস করি**য়া গৃহের মধ্যে বসিয়া পাক ংন লোকে না জানিতে পারে বে তুমি উপবাস করিয়াছ। যাহা ঈশ্বরকে দেখাইবার সামগ্রী তাহা কদাচ লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা বা চেণ্টা করিও না। যদি ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্ন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাই-বার প্রয়োজন কি १

্বাস্থ্যিক বৈরাগ্য কি বাহ্নিক চিক্ল ঘারা দেখনে যায় প মুখের উপরে কি বৈরাগোর রদ্ধ গ্রতিফলিত হয় ৭ থদি ভমি সভা সভাট ঈশর পরারণ হও ভবে কি ভোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে ভোমার ঈশ্রভ্তি দেখাইতে পারে ৭ যদি ভোমার অভবে যথার্থ বৈরাগ্য ও দলা থাকে, যদি জগতের দুঃখ দেখিয়া তোমার প্রাণ ফাটে তবে তাহা তমি মানুষকে কিরপে দেখাইবে ৭ জগতের পাপ ৮র করিবার জন্ম প্রাণ-বন্ধ ঈশা কত ভূঃশ সহাকরিয়াছিলেন, ভাহাকি পৃথিবীর কেছ জানে ৭ জরা, রোগ, মৃত্যু এবং বিষয়-বাসনা প্রভৃতি বিবিধ জালা হটলে মালুবকে উত্তার করিবার জন্য বৃদ্ধ-দেব দ্রাল চট্যা অভ্রের অভ্রে কত কট্ট সহা করিয়া-ছিলেন ভাগ আদ পর্যায় কেই জানে না। ভাঁহাদিগের **ইবরাল্যের সঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে** পারে १

আমেরা একদিন নিজ হত্তে রুঁাধিলা খাইলাম, অথবা একদিন একটী উপাদেয় ফল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবাদপত্তে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে ন্ত্রী পুত্র আত্মীর কুটন্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, ইহাদের কি বৈরাগ্য। ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি। কি গভীর অনুবার। চেত্রন্নভ্রেগণ, সাবধান, এ সকল কথার প্রবঞ্চিত इहेख न! रहनेरे अरे अकात कथा छनित उरक्षणार कात्म হাত দিবে। যদি তোমরা পৃথিবীর তুখ্যাতিতে প্রবঞ্চিত

হও, ডবে ভোমাদের অস্ক্টান্তে পৃথিবীর অনেক লোক মরিবে , ভবিষাং বংশের লোকেরা তোমাদিগের এই সহজ পথ ধরিয়া চারি প্রসার গৈরিক ব'হ বাবহার করিয়া লোকের নিকট তথ্যাতি ক্রয় করিবে। ভাগারা পৃথিবীর লোককে বলিবে তেমেরা আমাদের পূর্ব্যপুরুষদিগকে গৈরিক ব্যবহার করিতে দেখিয়া কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আমরাও সেই লৈবিক ব্যবহার করিতেছি আমাদিগকৈও ভোমরা সেইকপ লক্ষা ভতি দেও। আমাদিগকেও তোমর: শাকা, ঈশা, रिङ्काभूष्य कान कदिया <mark>मश्र</mark>ापत कत !

এইরূপে বাফিক লক্ষণ অবলগুন করিয়া ভাবীবংশের লোকের৷ অভি সহজে পৃথিবীকে প্রবন্ধন৷ করিতে চেষ্টা করিবে, অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তমি আতা সঙ্গোপন কর, তমি কোন প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিন্তা অনুরাগ পাইতে ইচ্চাকরিও না। তোমার যাহা দেখাইবার তালা কেবল সর্বদর্শী ঈশুরকে দেখাইবে: যদি ভূমি মানুষের নিকট তোমার ধর্মের প্রিচয় দিতে চেষ্টা কর ভাষা হইলে ভোমার নিজের অনিই এবং জগতের অনিই হটবে। ঈশর্কে লাভ করিবার জন্য, যোগনেন্দ্রস পান করিবার জন্য ভূমি ক্রজ ক্রাসার তপ্তা: এবং কন্ত কন্ত্র স্বীকার করিয়াছ স্ব কন্ত প্রকার বৈরাগ্য ব্রক্ত পাশন করিয়াছ তাহ। মানুষকে বলিধা ভোমার কি লাভ হইবে 🕇

মালুষের নিকট বৈরাগী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসন।

পোষণ করিও না, বরং ভোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাদের এমন কোন চিক্ত ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিবে ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈরাগী নহে, ইহাদিগের তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদের মনে এখনও বিষয়-ৰাসনা, বিলাসকামনা রহিয়াছে। যদিও ইহার। গৈরিক বস্ত ধারণ করিয়াছে সভ্য: কিন্তু ইহারা ভদ্রতা ও সভাতাও রক্ষা করিতেছে। ইহারা দীন হীন বৈঞ্ব বৈরাগীদিগের ন্যায় অপমানিত হইতে চায় না, ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভতির ন্যায় ধর্মের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এইরূপে বৈরাগ্যের মঙ্গে মঙ্গে কিছ কিছ সংসার ধর্মের চিক্ত রাখিবে। পাত্র অমতে পূর্ণ করিবে, কিন্তু ভাহার সঙ্গে একট ভিক্ত রাখিবে, ভাহা হইলে লোকে ভোমাদিগকে প্রাচীন रेवदाजी पिरंगद नगांव डेफ मरन कदित्व ना. बद्रश विषयी विलया নিন্দা করিবে। লোকে তোমাদিগকে স্থথাতি দিবে না: কিন্ত ধর্মারাজ জারার ভোমাদিগকে তাঁহার আপনার দ্বরাবের মধ্যে ডাকিয়া দেবত:দিগকে বলিবেন, "দেখ, আমার এই সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলতা পবিত্রতারপ দ্বর্গীয় হীরক খণ্ড গোপন করিয়া রাখিয়াছে: কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিন্দা ও নির্ঘাতন সহা করিয়াছে।"

হে ভক্তপণ, ডোমরা মাত্রমের হুখ্যাতি অধ্যাতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুধ দেখিয়া আপন আপন ধর্ম সাধন করিয়া বাও. ডোমাদিগকে আজ না জাতুক হাজার হাজার বংসর পরে পৃথিবী ভোমাদিগকে চিনিতে পারিবে। তোমার প্রাণের ভিতরে ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি সর্গের আতর গোলাপ লুকাইয়া রাখ, অভুরে পুণ্য সংগ্র প্রেমচলু লুকাইয়। রাখ। কিন্তু ঈশবের এরূপ চমংকার নিয়ম যে তোমরা যতই কেন এ সকল স্বর্গীয় সামগ্রী ভাকিয়া রাখিতে মত্র কর না, ইহারা অ'পনার বলে আপনারা প্রচারিত হুইয়া পড়িবে। ভোমরা যে পরিমাণে চাপা দিবে সেই পরিমাণ বেগের সহিত ইহারা বাহির হইবে। সকল প্রকার মেখ ভেদ করিয়া ভোমাদিগের অন্তরে বৈরাগ্য সূর্য্য যথা সময়ে বাহির হইবে, এবং বাহির হইয়া বলিবে যে আমি ঐ সাধুদিগের অভবে গোপনে ছিলাম, তাঁহারা বলপূর্ব্যক আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে সূর্য্য, তুমি গোপনে থাক, দেখা দিও না। এখন তাঁচারা পরলোকে গিয়াছেন, তাই আমি প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক হে ভক্তগণ, তোমরা যতই কেন চাপা দেও না তোমাদিগের অন্তরে যদি অকৃত্রিম হরিভক্তি ও বৈরাগ্য থাকে ঈশ্বর তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং তথন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া বলিবে 'ইহাঁরাই প্রকৃত সাধু বৈরাগী, কারণ ইহাঁরা এতকাল ইহাদিগের সাধুতা ও বৈরাগ্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" বন্ধাণ, তোমাদিগের বৈরাণ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়া জন সমাজের মধ্যে থাকিয়া লোকের মনকে আন্তে আন্তে হরণ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ কর। তোমাদিগের ৪৯ প্র ধর্বল প্রবং প্রচ্ছন বৈরাগ্য দারা পৃথিবীর পাপন্লক, , কপটতাকে জয় কর।

## শক্রকা।

রবিবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ; ১৫ই মে ১৮৮১।

শদ্রক্ষের ভর শ্রণ কর এই ততুস্ধিন কর। একা-মুখের কথা যতক্ষণ না বিনিগ্ত হয় ততক্ষণ কিছুই স্বাই হয় না, ততঞ্চণ ব্রহা স্বাষ্ট্রশীলাতে বিহার করেন না : কিন্তু ততক্ষণ তিনি নিলিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করেন। সর্কাগুণময় ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্কো নিগুণ ভ্রহ্মরূপে আপনার মধ্যে আপনি বাস করিতেন। যতক্ষণ ত্রন্সের কথা ব্রুয়ের মধ্যে গোপনে রহিল ততক্ষণ সৃষ্টি হইল না, ব্রুয়াও রচিত হইল না, চন্দ্র সূর্য্য, সাগর পর্মত জীব জন্ত প্রভৃতি কিছই সৃষ্ট হইল না। অভের মধ্যে যেমন ভাবী পক্ষী ল্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মকথা প্রকাশের পূর্বে ব্রহ্মাও ব্ৰহ্মবক্ষে লুকায়িত ছিল। যে মৃহূর্ত্তে ব্ৰহ্ম কথা বলিলেন, তংকণাং ব্ৰহ্মাণ্ড উংপন্ন হইল। ব্ৰহ্ম বলিলেন 'হও ব্যক্ষাও'। এই ব্যক্ষবাণী গভীব নিনাদে অনুত আংকাশকে কাঁপাইল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সারি গাঁথা ভগতের পর ছগং, জ্যোতিকের পর জ্যোতিক, শোভার পর শোভা রচিত হইল এবং উংকৃষ্ট নিয়ম সকল প্ৰতিষ্ঠিত হইল।

সমৃদ্যু সৃষ্টির মূল কারণ ভ্রহ্মকথা। ভ্রহ্মবাক্য যতক্ষণ ব্ৰহ্মনুখে ছিল ততক্ষণ স্থি হয় নাই। ততক্ষণ সমস্ত স্থি ব্ৰদ্ৰবক্ষে নিদ্ৰিত ছিল। তখন কোথায় ছিল চন্দ্ৰ সূৰ্য্য গ্ৰহ নক ত্রাদি ? কোথার ছিলেন ঈশা মুসা শাক্য, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ ৮ কোথায় ছিল বেদ, বেদান্ত ৮ কোথায় ছিল বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ ? তথন কিছুই হয় নাই, এক ব্রন্ধ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'নাছিল **এ সব** কিছু আধার ছিল অতি, ঘের দিগও প্রমারি, ইচ্ছা হইল তব ভারু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।' ব্রহ্ম কথার অভাবে স<sub>ু</sub>দর অপ্রকাশিত ছিল। এই অপ্রকাশের হেতু কি গু হেতু এই মাত্র যে তথন ব্রহ্মাথের শব্দ অথবা স্ভানের ইচ্ছা বাহির হয় নাই। পরে যখনই ত্রন্ধাক বাহির হইল, যখনই ব্ৰহ্ম বলিলেন 'জগং, এস, আলোক, এস' তংক্ষণাৎ আকাশের ভিতর হইতে প্রকাও জগং উংপন্ন হইল, নানা দিকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল, দিক নিঞ্পিত হইল। স্বষ্টীর পর্ফো এত কাল অসীম আকাশে পূর্ব্ব পি∙িম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক ছিল না। সূৰ্য্য প্ৰকাশে দিক নিৰ্দ্লপিত হইল।

ধ্বনই ত্রহ্মবাণী বিনিঃস্ত হয় অমনি সমুদ্য় প্রয়োজনীয় বিষয়ের উংপত্তি হয়। ত্রহ্মবাণী নিঃসরণের পূর্কের খেন সমস্ত কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার চৈতন্য অথবা জীবনের চিহ্ন ছিল না। যথন ত্রহ্ম হঙ্কার ক্রিয়া বলিলেন ত্রহ্মাও স্কুষ্ট তেওঁ তথ্নই দৃশ দিকে আন্ধা ভীবনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রহ্মকথা বিনা কিছুই জন্ম না, কোন বন্তর প্রকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মকথা প্রত্যেক স্বপ্ত বৃষ্ণ এবং প্রত্যেক স্বপ্ত ভীবের আদিকারণ। এই ব্রহ্মকথা কি গৃইহা কোন প্রকার পারিল, ব্রহ্মকোন, ব্রহ্মবেশ, ব্রহ্মের ইছে। টাহার এই গঢ় শক্তি, জনান, প্রেম এবং ইছে। প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র স্বাষ্টি লীলা প্রকাশ করেন। তাহার এ সকল গুণ নিত্য, মনাদি মনত্ব। তাহার কোন গুণের আদি কিয়া অত্য নাই। কেবল দেশ ও কাল ভেদে নানা প্রকারে এ সকল গুণ প্রকাশিত হয়।

এ সকল প্রকাশিত গুণ দেখিয়া কবি, হলেখক এবং সাধু মহাজনেরা বেদ, বেদাও, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। এ সকল ধর্ম শাত্রের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবেদের আদি নাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মজ্ঞান অনাদি নিউ। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ভ আদি দশক উচ্চারিত হয়, সে সকল শক ভনিরা গাহারা এস্থে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারাই বেদ লিপিবদ্ধ । যতদিন ব্রহ্মবাণী ব্রহ্মব্র্য থাকে ততদিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃস্তুত্ত ধর্মক্র বাকে। স্বশা, মুশা, মহম্মদ, গৌরাস্প্রাক্তির মহাপুক্ষের পৃথিবীতে আনি বাক্ত্মবিল্য প্রক্রি ব্রহ্মের বক্ষেদিতিত ছিলেন; স্তর্বাং যদিও তাঁহাদের প্রক্রেশ্ব আদি

আছে; কিন্তু তাঁহারা অনাদি। তাঁহারা এক একজন রন্ধের যে সকল বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবতরণের আগে কি রন্ধেতে সে সকল গুণ ছিল না শুর্নের প্রভাক স্বরণ ও গুণ নিতা, অনাদি ও অনন্ত। সাধু মহাজনেরা আসিয়া সে সকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং ঐ গুণ সমুদ্য প্রকাশের আদি লাছে; কিন্তু ব্দক্ষান কিন্তা ব্রেশ্বে অন্তান্ত গুণের আদি নাই।

ব্যক্তর্ম বেদ, ব্যক্তরম্প্রাণ, ব্যক্তর্ম বাইবেল, ব্যক্তর্ম বাদ্ধর্ম ধর্ম ও যোগা জীবন। কিন্তু সাধুদিগের অবতরণের পূর্দে তাঁহারা ত্রম্যের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে এবং অব্যক্ত সাধু গুণরাশিরপে অবস্থিতি করিভেছিলেন। ধর্মগ্রহাদি লিখিত হইবার পূর্দে সেই গ্রহ্যাক্ত সভ্য সকল ত্রম্যের বন্ধে বীদরপে, অকথিত বাক্যবপে স্থিতি করিভেছিল। ফুতরাং একদিকে সাধু এবং ধর্ম গ্রহাদির আদি আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। ধর্ম অকথিত ক্থারপে, অব্যক্ত সভ্যরূপে সাধু এবং ধর্ম গ্রহ্থ সকল ত্রমেণ্ডে স্থিতি করে তথন ভাহাদের আদি নাই। এই জন্ম উক্ত হইয়াছে রুমা কথা সক্ষ্মান আকার ধারণ করিল; কথা সন্মের স্বদ্ধের স্থান বিরু ইইয়াছে, যাহা কিছু হইবেছে এবং থাহা কিছু হইবেসমন্ত ব্যাপারের বীদ্ধ দৈব

শদ। ত্রধ্যের কথা ভিন্ন কিছুই হয় না; কিছুই হইতে পাবে না।

এই যে বদ্ধদেশে বৰ্ত্তমান শতাকীতে নববিধান প্ৰকাশিত হ**ৈছে।** ইহা ভাঁহার কথার ফল। এই নববিধান অব্যক্ত-রূপে তাহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাঁহারই কথাতে ইহা জীবোদ্ধারের জন্ম থথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁচার অনত্ত বঞ্চের মধ্যে আরও কত বিধান প্রফেল রহিয়াছে কে জানে ৭ গভীর বিরাট পুর্য রুজ্রের ভিতরে বড় বড় হিমা-লয় সমান প্রকাণ্ড বর্থা, অকল অতলক্ষেপ সাগরস্বরূপ কথা সকল রহিয়াছে। অনম্ভকাল আমাদের স্থাপে প্রসারিত, এখনও তাঁহার মুখ হইতে কত কথা ব্যহির হইবে কে জানে १ শতাদীর পর শতাদী চলিয়া যাইবে আর ত্রন্নের মুখ হইতে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৃতন অপুর্ক্ত কথা বাহির হইবে। এক এক যুগ চলিয়া ধাইবে, আর ব্রহ্মকথাতে এক এক বিধান পুষ্প প্রফুটিত হইবে যুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর পুর্ষ ব্রহ্মণ স্ইতে উংপল্ল হইবে। অনত গুণশ্লী বিচিত্র ঈশবের কত শক্তি, কত জান, কত প্রেম, কত প্রণ্য, কত মুখ শান্তি, তাহা কে ভাবিতে পারে ৪ ভবিষাতে তিনি কত নতন লীলা প্রকাশ করিবেন, কত আপ্রায় ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন তাহা কে কল্পনা করিতে পারে ? এক এক প্রকাণ্ড ধর্ম বিধান তাহার এক এক বিম্মাকর শক্তির পরিচয় দিতেছে।

সর্কশিন্তিমানের শক্তিতে অথবা কথাতে এই বৃহৎ বাদ্ধাও বিত্বত বহিয়াছে। তাঁহার কথা অথবা হাঁহার শক্তি এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। যিনি কথা তিনিই শক্তি, তিনিই ঈবর, তিনিই ভঃ দিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধানের জননী। হে ভক্তগণ, ভোমরা গাঁহাকে ভালিরদে আর্দ্র হইয়া কোনল ভাবে জগজননী বলিলে তিনিই অনাদি অনম্ভ কথা, তিনিই অশক্ষ শক্ষ স্বরূপ। ব্রায়েসমাজে এত দিন শক্ষের মাহমা বিহৃত হয় নাই। এই শক্তাক্ষের কাছে আমাদিগকে পরি-জাণ লাভ করিতে হইবে। ব্রেয়ের এক শক্ষ এই বাহিরের ফ্রিশাল বিধ্যানির রচনা করিয়াছে, তাঁহার আর এক শক্ষ্মাা য়-জগং সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারই এক এক গতীর নিনাদে জগতের নাত্তিকতা ও পাণ অক্ষরার দ্র করিবার জন্ত এক এক ধর্মবিধান-রপ-তেজাময়-স্ব্যা গাঠত ও প্রকাশত হইতেছে।

বেষন স্টির পূর্কে চারিদিকে দোরাদ্ধকার ছিল এবং
কোথাও কিছু ছিল না, পরে যখনই এক ভ্রুর করিয়া
বলিলেন "চল স্থা ও এহ ভারাপুর্ব একাণ্ড, এস" ভংক্ষরাং বিত্তীর্গ একাণ্ড প্রকাশিত হইল। দেইকপ বদ্দেশের
মানসিক আকাশ ঘোর অবিতা অধর্ম এবং অসভ্যের অন্ধকারে আছেন ছিল। সেই অনকার দূর করিবার জন্ম একান্
মৃথ হইতে গভীর শদ নিনাদিত হইল 'নববিধান ইউক।'
আর সেই শক্ষে নববিধানের জন্ম ইইল। বহুদেশের পাপ

হংধ এবং ত্রম কুসংস্কার দেখিয়া সৃষ্ধ প্রাকু ভগবান রক্ষ উাহার সমস্ত সাধু সন্তানদিগকে সন্তেলইয়া নববিধানরূপে প্রকাশিত হইলেন। যেমন প্রবল বাধু সন্ত্রে যাহা কিছু পার তাহা ভরানকরূপে আন্দোলিত করিয়া শোঁ। শোঁ। করিয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়, সেইরূপ তালের বিশেষ কুপাপবন নববিধানরূপে বলুদেশের মন্তকের উপর দিয়া শোঁ। শোঁ। করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে প্রকৃত স্মান বাধা বিদ্ধ স্কল চুর্গ হইয়া যাইতেছে, শত শত বংসরের স্কিত ভ্রম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধর্ম, অনাচার, পাপ জ্বাল প্রভৃতি একেবারে উড়িয়া ঘাইতেছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে।

নববিধান রন্ধের এক একাও শক। এই প্রকাও শক্ষের
মধ্যে আবার ক্ষুদ্র কুদ্র শক্ষ লুকায়িও রহিয়াছে। এই
প্রকাও নববিধান পৃথিবীর সন্দর ধর্মবিধানের সামঞ্জ্য ও
স্বাধী ইহাতে যোগভক্তি জ্ঞান কর্ম সম্দর ভাবের সময়য়
ইইয়াছে থেমন ময়ৢর বীণায়য় ভির ভির সংয়ুক ভাবের
সময়য়, সেয়য়, পেইরপ এই নববিধানও নানা প্রকার হ্য়েয় রক্ষ
শক্ষের লীলা। ইহাতে বিশ্বগুকরক্ষ তাঁহার শিব্য সাধকদিগের কর্পে বিবেক, বৈরাপ্য, থোগ, ভক্তি, ক্রান, কর্ম প্রভৃতি
নানা প্রকার ময় দান করিতেছেন। স্বর্গের গুকু কর্থনও
ভাহার সাধককে বলিতেছেন বিংস, ভূমি ঐ বৃক্ষণলে বিসয়
ভোমার অগ্রন্ধ শাক্য মুনির জায় সকল প্রকার আসক্তি
ও বিষয় বাসনা নির্ম্বাণ করিয়া শান্তি ভোগ কর।" সেই

সাধককেই আবার অগ্র সময় বলিতেছেন "হে যোগ শিক্ষাখাঁ, তুমি এখন কিছুকাল ভক্তি সাধন কর, ষাহাতে তোমার হুদয় সরস এবং কোমল হয় ভক্তরত তুমি বিশেষরূপে মত্ত কর, কেবল নির্বাণি ও বৈরাণ্য সাধন করিলে হইবে না, এত দিন আমার গতীর যোগেখর মৃত্তি দেখিলে এখন আমার ভক্ত-বংদল প্রেমপ্রর্গ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম দেখিয়া মোহিত হও, কৃতত্ত্ব হং এবং ভক্তির্সে আর্ড হও।"

এইরপে শদরক্ষ কথনও যোগীদে ভক্ত হইতে বলিতে-ছেন কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও জানীকে কণ্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও কণ্মীকে জানী হইতে বলিতেছেন এবং এই নববিধানে তিনি বিশেষরূপে প্রতিজনকে আপনার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কণা এই স্ক্রের সাম্জ্রস্য করিতে বলিতেছেন। যাহাদিগের অল্প-র্জাণ শুন্ত ছিল ত্রম্মের এক এক শব্দে তাহাদিগের সেই অককারাজ্যন মনের মধ্যে আশ্চর্য্য সভারাজ্য, যোগরাজ্য, প্রেম-রাজ্য, পুণারাজ্য এবং শাত্তিরাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। একের এক এক হস্কার ধ্বনি আসিয়া এক দিকে যেমন জীবের কল্পিত পাপরাজ্য এবং সকল প্রকার আসন্তির বন্ধন খণ্ড থণ্ড করে, অন্য দিকে ভাহার পরিবর্ত্তে পুণারাজ্য এবং শান্তিরাজ্ঞা দুঢ়রূপে সংস্থাপিত করে। ত্রহাবাণীর তেজে হথনট সাধ্কের জান্য হইতে ভ্রম ও পাপের অন্ধকার তিবোহিত হইল, তথনই কোটি কোটি স্বর্গের নক্ষত্র ভাঁহার পাপপ্রমৃক্ত অন্তরে আপেনাদিগের দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; এবং তথনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে অভ্রে শত শত খোগী ক্ষিদিগের আগ্রম এবং সাগু ভক্তদিগের প্রেম-নিকেতন দেখিতে পাইলেন।

রঙ্গবাধীতে এইরপে জীবের পরিত্রাণ হয়। ত্রম্বারী ভিন্ন জীবোদ্যারের অন্য উপায় নাই। ত্রম্বানীর মৃতসত্ত্বীবনী শক্তিতে অচেতন মৃতপ্রায় অ আ নবজীবন লাভ করে, নিতার বিচত ক্রম্ব সংশোধিত ও পরিবঙ্ভিত্য। এই রয়বানী এক এক মহাসাধককে এবং এক এক প্রকাশু জাতিকে অমত্য হইতে সভোতে, অন্ধনার হইতে জ্যোভিতে, এবং মৃত্য হইতে অমতেতে লইয়া যায়। ত্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হইতে আনতাতে লইয়া যায়। ত্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হইতে আনতাতে লইয়া যায়। ত্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হইতে আনতাতে লইয়া যায়। ত্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হইতে অমতাতে লইয়া যায়। ত্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হইতে আনতাত লইয়া হায় ব্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হর্ম ব্রম্বানী ভিন্ন মুদ্রা হর্ম মুদ্রানা হর্ম শুদ্রালা করের হায়ালা নিক্রির হায়া ব্রম্বানী হিল্ল । এখনও সেই এক পুরাতনত্ত্বর প্রত্তাক পাশীকে বিল্লেড্রেন "অমুভাপ কর।"

অনবরত একের এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যথনই শাপী নিদ্রায় অচেতন হয় তথনই সেই শব্দ তাহার মাধার কেশ ধরিয়া তাহাকে তুতনে নিঞ্চেপ করে। "পাণী অনু-ভাপ কর।" প্রয়ের প্রমুধ্য থখনই পাণী এই ক্থা শুনিল তথ্য তাহার শত্রীর মন জাগিয়া উঠিল; এবং তাহার অন্তরে গঢ়তম স্থানে পরিবর্ত্তন আরপ্ত হইল, তাহার অন্ধকারময় সুদরের মধ্যে নতন আলোক, নতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই যে বিশ্বী স্পষ্টির ব্যাপার দেখিতেছি ইহা ব্রহ্ম শক্ষের কীন্তি। স্বাধীর আদিতেও এই শব্দ ছিল, এই উনবিংশ শতাকীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার স্বাধান করিতেছে। অত্তর হে ব্রহ্মতক্ত, তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছ, ভূমি শ্বাক অবহলো করিও না, শব্দকে ব্রহ্ম মনে করির। শব্দের ধ্যোপ্যক্ত স্মাদর কর।

এই শক হইতে জগং জীব, তর মর, বিধি বিধান, ধন ধান্তা, গতি মৃত্তি সমাধ বাধির হইতেছে। ত্রায়নুখ হইতে শক বাধির হইল। সেই শক্ষ একটা প্রকাণ্ড ভেজরূপে গড়াইতে গড়াইতে অসীম আকাশে বিস্তৃত হইরা অসংখ্য অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অস্কৃত পদার্থ সকল রচনা করিল, নানা প্রকার জীব জন্ত স্থি করিল, এবং সেই শক্ষ এখনও আপেনার কার্যা করিতেছে। সেই শক্ষের বিশ্রামনাই। সেই শক্ষ খেমন সকলকে হাই করিয়াছে, তেমনি ভাগ্য সকলকে কলা করিতেছে। এই শক্ষ খেখানে যাহা আবশ্যক সেখানে ভাগাই স্থাপন করিয়াছে। এই শক্ষ এখানে স্থা, ওখানে চল ভ্ এখানে পদ্দিত ওখানে সমৃত্তি, এখানে খেলী, ওখানে ভক; এখানে প্রস্থ, ওখানে বন্ধা, এখানে শক্ষ ভ্রখনে মুনা ক্ষা; এখানে বেদ

প্রাণ; ওধানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি প্রাছন অনুসারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল যথাত্বানে স্থাপন করিয়াছে। হে রক্ষাশন্ধ, ধন্ত তুমি! কেন না 'এই বিধ্যাকো, যেগানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজারে রেখেছ।'

একই ব্রফাশক অভাব অত্নারে নানা স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন
সমরে বিচিত্ররপে প্রকাশিত হইতেছে। এই নিঃশক শক
তোমার আমার সকলের ক'ছে আসিতেছে। এই ব্রফাশক
জীবের অবস্থা ভেদে কখনও বিধরাজের মুখাবিনিঃস্ত গুড়ীর
অক্জারূপে, কখন স্থেহমন্ত্রী জপজ্ঞননীর মুখাবিনিঃস্ত সুমির
রচনরপে প্রকাশিত হইতেছে। এই শক কংগাকেও পজ্ঞীর
ধ্বনিতে বলিতেছে, "রে মৃচ্ পাপাচারী, পাপাস্তি ছাড়,
অভাপ কর, কুসঙ্গ ছাড়িয়া সংসন্ধ কর, সংসারের দাস্ত্
ছাড়িয়া ব্রফ্ন পূজা ব্রফ্ক সেবায় নিযুক্ত হও।" এই শক
কংগাকেও বলিতেছে 'কী গরিবার রাজায় ঐ্বর্ধা, সর্কাস্ব পরিত্যাপ করিয়া কিছুকাল গখন কনেনে সুক্তলে বিস্য়া খোর
তপ্সায় ও ধ্যান স্মাধি সাধন কর।

এই ছাষ্ট্য শদ আর একজনকে বলিতেছে "হে প্রান্ত প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িরা তুমি প্রেমোয়ন্ত হইরা দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার কর।" এই তেজোময় শক আর একজনকে বলিতেছে "বংস, তুমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের প্রেহ ব্যন ছেদন করিয়া ন্ববিধানের শ্রণগত হও;" এই জলত অগ্নিময় শক্তামাকে আমাকে বলিতেছে "ঈশার ভার এজনর্দ্ধি হও, শাক্ষাসিংহের ভার বৈরাণী হও, মহমদের ভার হর্জার বিরাসী হও, পৌরাস্কের ভায প্রমত প্রেমিক হও, প্রাচীন আর্থা ক্ষিদিগের ভার যে,গ ধানপ্রায়ণ হও ও জনকের ভার এজনিঠ গৃহস্ব হও।"

বাস্থবিক যেগন নামেতে প্রফোতে অভেদ তেমনি শক্ষেতে এবং হাঁচাতে অভেদ। যিনি রক্ষ তিনি শদ। তিনি এবং শদ এক। ঐ আকাশে থেমন মেম গর্জ্জন করিতেছে, তেমনি চিদ।কাশে নিঃশকভাবে ব্রহ্ম ডাকিতেছেন। হে নববিধানেব সাধকগণ, ঐ স্তন ঘোর বজধ্বনিতে ব্রহ্মশন আসিতেছে, ঐ শক বখন কাহাকে কি বলিবে কেছ জানে না। ঐ শক শুনিয়া জীবন পথে চলিবার জন্ম সকলে প্রস্তুত হও। ঐ শব্দাক্রসারে না চলিলে কেহই স্বর্গের দিকে ঈশুরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ঐ শক আমাদের প্রতিজনের জীবন দাতা এবং ঐ শদ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের হেত। ঐ শক অগ্রাহ্য করিয়া কেহই অমরত্বের অধিকারী হইতে পারে না। এস, আমরা সকলে নিজের ইচ্ছা অথবা নিজের কথা পরিহার করিয়া ঐ ব্রহ্ম বাক্যের অনুসরণ করি: নিজের বৃদ্ধি ছাডিয়া ব্রহ্মজানালোক দেখিয়া চলি। হে শক্ত-ব্রহ্ম, হে বাণীব্রহ্ম, পুথিবীতে তোমার জয় হউক। চারি-দিকে তোমার রাজ্য বিস্তুত হুউক।

## গন্ত্র এবং ব্রত।

রবিবার ১০ই জ্যেষ্ঠ, ১৮০৩ শক ; ২২শে মে ১৮৮১।

গে রাজ্যে শব্দপূজা হয়, যে রাজ্যে অশ্দ ঈশ্র শ্দত্রন্ধ-রূপে অর্চিত হন সেই রাজ্যে মন্ত্র এবং ব্রতের অত্যন্ত আদর। শুদকে ঘাহারা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হুইয়া আপুন ইফাতে ধুর্মাধন করে। ধেধানে শুদ্রনের আদর, ধেখানে ত্রহাশদ অথবা ত্রহোর আদেশের প্রতি অতু-রাগ সেথানে নিরম, এত, মন্ত এবং সাধন প্রণালীর প্রাচ-র্ভাব। যেখানে শদ্রতাবণ নাই, থেখানে প্রভুর আদেশের প্রতি নির্ভর ন/ই সেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছান্মসারে, আপুন বৃদ্ধিত আপুনাদিগের চরিত্র ও ধর্ম জীবন গঠন করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, ঈশ্ববাণী ভূমিতে পায় না, ভাহারা মনে করে ভাহারা আপনা-দিগের ইচ্ছাতুযায়ী ধর্মাধন দারা পবিত্র হইবে ও পরিতাণ লাভ করিবে। ঈশবের পরিবর্তে তাহারা আপনাদিগকে আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা ঈশ্ববাণীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই স্পেচ্ছাচার জীবের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ।

তোমরা ইতিপূর্কে গুনিরাছ ব্রহ্মশক থেমন আমাদিগের ভ্রষ্টা ও জীবনদাত। তেমনই ইহা আমাদিগের অনত জীবনের হেতু। হুতরাং এই ব্রহ্মশক এবণ এবং সাধন ভিন্ন কেইই প্র±তরপে অনুতত্ব আপাদন করিতে পারে না। যাহারা এই ব্রহাশ দুনা শুনিয়া আপনার ইচ্চাত্সারে ধর্মাধন কিছা কঠোর তপদ্যাও করে তাহারা আত্মার প্রকত জীবন ভোগ করিতে পারে না। কেন না রক্ষণদ্বই সৃষ্ট আত্মার পক্ষে একমাত্র অমত এবং পূর্ণ জীবন। যাহারা সেই অমৃত পান করিল না ভাহারা কিরপে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে গ অতএব হে মানব, যদি তমি যথার্থ ধর্জীবন লাভ করিয়াছ বিশ্বাস কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখাও যে রফাশদ তোমাকে পরিচালিত করিয়াছে। হইলেই বা তমি ব্রহ্মজ্ঞানী; কিন্তু তুমি যে ব্রহ্মবাণী দারা পরিচালিত ভাচার প্রমাণ কিং ভোমার তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ কিং ঈশুর মুখের বাণী কি তোমার বেদ ? না ভূমি আপনার বৃদ্ধি অনুসারে কতকভাল প্রোক রচনা করিয়া বলিতেছ, এই আমার ধুশাপে, এই আমার তার মার, এই আমার বেদ প্রাণ্ণ ভোমার শান্তের প্রমাণ কি গ

হে ব্রহ্মজানাভিমানী, যদি ভোমার শাপ্ত, ব্রহ্মোপাসনা এবং রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ব্রহ্মশন দারা গঠিত ও পরিচালিত নাহয় তবে তোমার ধর্মকে স্পর্শ করা উচিত নছে। এই নিতা জীবত্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার আমার ধর্মকে অথবা মারুষের বৃদ্ধিরচিত ধর্মকে আমরা বড মনে করিতে পারি না। আমরা এক্ষের নিতা প্রত্যাদেশের পক্ষপাতী, আমরা আদেশবাদী, আমরা ব্রহ্মশক বিখামী। যাহাতে ব্ৰহ্মবাণীর প্রমাণ নাই ভাহাকে আমরা কদাচ সভাধর্ম বলিয়া এছণ করিতে পারি না।

रा भन (चादाककात्र भर्षा विश्वीर्ग उद्याद उठमा कदिल. যে শদ ড্বরি হইয়া অকল অতল≪ শ্বিনত আকাশসমূদের ভিতর হইতে চল ক্যাপ্রভৃতি মহারত সকল উদার করিল, যে শ্ব তোনাকে আমাকে এবং সবলকে জীবন, জ্ঞান, পুণা শান্তি দান করিতেছে, দেখাও হে ব্রহ্নভক্ত, যে সেই শদ ভোমাকে আজ প্রাভঃকাল চইতে বাত্রি পর্যায় ভোমার সমদয় কাথো পরিচালিত করিতেছে। দেখাও যে তোমার স্থদ্য চিত্তা, স্থদ্য বাক্য, স্থদ্য কাৰ্য্য সেই প্ৰদানের অনুসরণ করিতেছে। দেখাও যে ভোমার উজারিত প্রত্যেক হলক জিলাক বিজ্ঞালী দা

ষেধানে ব্রুশ্ক আসিয়া উপ্স্তিত সেধানে মাত্য নীর্ব, সেখালে জীবের মৌন বলম্বনই ধর্ম। যেখানে ত্রম্মের ঝড় বহিতেছে সেখানে আর মালুষের বক্ততানাই। সয়ং রক্ষ ভক্তের হুদ্র মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন, আর সহস্রাধিক প্রোতা ভাবণ করিতেছে। প্রণালী কি ও ভক্তের রসনা। ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে নিঃশাদ থাকেন। হে রক্ষমাধক, তমি নিজে যত নীরব ংইবে তত্ই তোমার জন্য ও রসনাকে ধর করিয়া<u>র</u>ক্স কথা কহিবেন। হে বক্রা, যধনই তমি আপনার মত চালাইতে যাইবে তথ্নই ব্ৰহ্মবাণী ব্যাহইবে।

বিনি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মণারকে জানেন, ব্রহ্মণকের আদর করেন, তিনি নিজে একটা হৃত্র বর্ণিও উচ্চারণ করেন না। ব্ৰদাশৰ হইতেছে, ব্ৰহ্মাড় বহিতেছে ভাহার ভিতরে ধৰি কেছ একটা "ক" উজাবণ করে তংক্ষণাথ সেই সহাশদ্রশ্রেত অব গদ্ধ হইবে। হে অভত প্ৰপাণী, বল্লদ্ৰূপ ৰাড আসিয়া তোমার সমাস্ত জীবনের অপবিত্রতা উড়াইয়া লইয়া যাইতে-ছিল, এমন সময় তমি হঠাং কেন আপনার কথা বলিয়া ফেলিলে, যদি বাঁচিতে চাও তবে মৌনী হইয়া আবার অস-ভাপ কর ৷

যখন ব্ৰহ্ম কথা কহিতে থাকেন তখন কোন ভক্ত নিজে কথা কহেন না, ভক্ত চুপ করিয়া থাকেন। ভত্তের হৃদয়ে যথনই প্রত্যাদেশ বায় বহিতে থাকে, ভক্ত তথনই সর্গের ইপ্লিড ব্রিডে পারেন: ব্রহ্মবাণীর ব্যত্তাস উঠিল, ২০০'র মধে আর কথা নাই। যথন রহাশদরপ প্রন বহিতে লাগিল তথন ভক্ত বলিলেন "হে শ দ, তব পাদপদে আমার এই রুমনা উৎস্থিতি হইল। "যখনই ভক্ত ঈশ্বের হত্তে আপ-নার রসনা উৎসর্গ করিলেন তংক্ষণাং মৃত জড় রসনা ভয়ানক ফ্রতগামী অধের ভায় দৌডিতে লাগিল, এবং নতন নতন জীবন্ত সভা সকল বলিতে লাগিল। শক্তর্ম, চিন্ন্যী বাদেবী সরস্থতী সমুং ভক্তের রসনাম আবিভুতি।

যথন ভক্তের রসনায় ব্রহ্মশক নির্গত হয় সেই শকেব ভেজ নত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করে, অদাধকে সাধু করে। বিচত মানৰ সমাজকে শাসেন ও সংশোধন কৰিবাৰ জ্ঞা ভাজের মুখ দিয়া বাল্লাক বিনিগত হয়। এই শক্তে অব-ধেলা কৰিয়া কেহই শান্তি লাভ কৰিছে পাবে না। এই শদ্মদি খোর বিপ্রধার রজনীতে অতুল ঐথ্যাশালী রাজাকে বলে, 'লে রাজন, তুমি ধী পুর, এবং সম্প্রাজ্য ঐথ্যা ছাড়িয়া সক্ষতালী সভাসী হইয়া এক বংসর কলে কঠোৱ ভিপ্যায় নিশুভ হও," সেই রাজাকে ভংক্ষণাং ঐ শানের অব্লভ হইতে হইবে।

র্দ্ধা শদের বিশাস নাই, নির্গুর ব্যাস্থ হইতে তাহার প্রেমধ্যনি উঠিতেছে, কেবল তাহার অত্রাণী ৮৯পণ সেই ধ্যনি জনিতে পান। "বাজে ভেরী অনাগত জনে প্রেমিক যে জন।" প্রেমিকেরা হয়ের আহ্বান, ব্যাের ডাক অথবা রক্ষরাণী জনিয়া আপন আপন নিজিপ্ট জীবন পথে চলিতে-ছেন। স্বস্থেকেরণে অত্রাণী না গ্রহণে কেছ এই র্যাশীল এবন ও সাধন করিতে পারে না। যেমন আকাশে মেল মনীভূত হইয়া শিলা রুষ্টি অথবা হিমানী গণ্ডের আকার ধ্বেশ করে, সেইরূপ র্যারণী ভত্তের চিদাকাশে ধ্নীভূত হইয়া এক একটী মতের আকার্যাংগ্ করে।

ত্রদ্ধে যোধককে উহোর সন্ত। সাধন হতে ত্রতী করিবেন মান করেন, ভাহার বিধাস কর্ণে তিনি "আমি আছি" এই পত্তীর মন্ত্রপান করেন। অল বিধাসী এবং ক্ষীন বিবেকী ভ্রন্থেবাণী শুনিতে পায় না, ভাহার নিকটে শুদের আদের নাই।

সে মনে করে শদ অথবা মেরে শক্তিতে বিশ্বাস কর। কুমংস্কার। আমর। নববিধান।শ্রিত হইয়া বলিতেছি শক্ষই ম্কির ছেত।" "আমি আছি" যিনি ধ্রতেছেন তিনি স্বয়ং ব্রন। "আমি আছি" এই গভীর শদ রলেম্খ বিনিঃস্ত মর। ব্লন্থের বাণী অথবা ব্লন্থ-বিনিঃস্ত মূল নিজীব ত্তলি মনে জীবন ও বলপানকরে, মচ অভ্নোচ্চর মনে জ্ঞান চৈত্তর দান করে, অপবিত্র অতঃকরণে পবিত্রত। আনিয়া দেয় এবং বিষয় চিত্তকে প্রসন্ন করে। বজাপ্রদত্ত মত্ত সাধ-কের বিখান, বিবেক, বৈরাগা, প্রেমভ্রি, ক্ষমা শান্তি বুদ্ধি করে, নিতা নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধ্কের ভিগ্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োজন। অনুভ'পের অবস্থাতে "পতিতপাবন, অধ্যতারণ, পাপ্সন্থাপহরণ" রুড়ের এ সকল নামমন্ত সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়ক; উচ্চতর নিম্লতার অবস্থায় "ভক্তচিত্হারী, ভর্মনোহ্রা, माइजननौ. जनसाहिनौ जन्छननौ" a मकल मङ विश्व প্রতিকর ও আন-দ প্রবর্ত্ত ।

এইরপে সাধকের অবস্থাত্সারে ত্রন্মের বিভিন্ন সর্বপ্ শাদ, নাম অথবা মন্ত্র সাধন আবক্তক। পূর্ণ প্রত্রন্ধেতে কোন পবিবন্তন কিলা অবস্থাত্র নাই; কিন্তু অপূর্ণ উন্নতিশীল জীবান্ধাতে নিতা পরিবাতন হইতেছে। অপূর্ণ জীব একেবারে পূর্ণ ক্রমেকে আয়ন্ত করিতে পারে না, এই জন্ম তাহার পক্ষে সম্যে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র সাধন প্রয়োজন। স্কল্পি উপর এই প্রয়োজন জানিয়াই সাধককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত মত্ব সকল দান কবেন।

হে অন্ন বিধাসী, তুমি ধদি বল দে তুমি শক্ষ মন্ত্র কিছুই
মান না, যথন যাতা ইকা হয় তাহাই কর, তাহা হইলে তুমি
কারানীন নত, তুমি স্বেচ্ছাচারী। যাহারা বলে স্বাধীন ব্যক্তি
নির্দিষ্ট প্রণালীতে বন্ধ হইবে কেন তাহারা ঈশ্বরদত্ত সাধীনতা
এবং ধর্মোর নিগতত র জানে না। ইহারা প্রকৃত সাধার
তাহারা শক্ষরদ্ধকে মানেন, তাঁহারা ক্রহ্মশক্ষের আদর করেন,
ক্রহ্মশক্ষ সাধন করেন। "আমি আছি" ক্রন্ধ গহীর ফানিতে
যে অন্যুক্তা নির্দ্র এই নিঃশক্ষ শক্ষ উত্তারণ করিতেছেন,
তাহারা কি দিনে কি নিনীথে এই শক্ষ প্রবণ করেন এই
শক্ষ সাধন করেন। "আমি আছি" এই নিত্য গহীর ফানি
স্বিধ্বের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ডাকিলেই প্রকৃত
স্বিধ্বর্ধন লাভ করেন।

ঈধরের কোন নাম এবং কোন শব্দ অর্থ শুক্ত নহে।
গাঁহার নমে 'আমি আছি" তিনিই নববিধানের দ্যাসিদ্ধ্
পতিতপাবন বিধাতা, তাঁহারই অপর নাম ভক্তসদ্মবিহারিগাঁ
জগক্তননী। যেমন ঈধরের এক এক নাম বার্থার উচ্চারণ
ও সাধন করিতে করিতে সেই নামের অতুর্গত ভাব সাধকের
ক্রন্থের উদ্ধ্রনভ্ররণে প্রকাশিত ও চূচ্ভারণে প্রতিষ্ঠিত হয়
সেইরূপ, নববিধান নববিধান' এইরূপ বার্থার বালতে বলিতে
আমরা নাবিধানের মাহাত্মা ব্রিগতে পারি এবং উহরে

স্থাপান করিতে পারি। নরবিধান শক্টী পুরাঞাদ। থদিও শদ অথবা মঞ্জের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈখরের বাক্যে মর সাধন দারা আমরা পরিতাণ এবং দিবা জীবন লাভ করি।

প্রত্যেক রয়েশক অথবা রয়েমত্তের মধ্যে তাঁহার জান, প্রেম, পুনা, থুপ শান্তি ঘনীভূত হয়। স্থিতি করে। কথিত আছে যথন মুদা পর্ব্যত্তি প্রেম উপরে রয়েবানী এবণ করিলেন তথন ঘোর ঘটা করিয়া মেম দকল আদিয়া চারিদিক ভয়ানক অধকারাজ্যে করিল, এবং বারস্থার বিত্যতানি প্রকাশিত হইতে লাগিল। মেইকপ যথন সাধকের জাবনে এক একহার ভয়ানক বিগদ পরীক্ষা আদিয়া উপস্থিত হয় ভাহার মধ্যে বিশ্বভঞ্জন হরি মেই বিপান সাধকের কর্ণে এক এক শাদ অথবা এক এক মন্ত্র উদ্ভারণ করেন। সেই মধ্যে পাপ ধার, ঘুম ভাপ্নে। সেই মধ্যে সাধকের আশেষ উপকার হয়; সেই মন্ত্রে তুর্কালভারে মধ্যে বয়, এবং পাপ স্থান্ত্র বর্ণের সেইবিল প্রাণ্ডির মেইবিল হয়। সেই মন্ত্র তুর্কালভার মধ্যে হয়। সেই মন্ত্র স্থান্তর স্থান্তর স্থান্তর স্থান্তর স্থান্তর স্থান্তর স্থান্তর ভাকির উদ্ধান্তর।

হরিনাথের ৫৩ ৩৭, ছরিনান মধের কত স্থান তোমরা অনেকেই জানিরাছ। পথে পথে, হারে ছারে, হরি হরি, জুঁহরি, মনোহর হরি, মজিদানন্দ হরি বলিলে মন উচ্ছ হর, মত স্থাীবিত হয়, তুর্ফল স্বল হয়, অপ্রির প্রির হয়, হৃঃখী ধ্যীহয়, পাড়া মাতিয়া উঠে, বালক রজ বৃষ্ণ নরনারী স্কলে আনন্তি ইয়। মধের এত গুণ, রক্ষাকের এত মহে স্মাণ্ দূঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নিদিপ্ট কাল ত্রন্ধে আদেশ সাধনই প্রত। প্রত বিনা জীবন পূথির হইতে পারে ন।। ব্রত বিনা আজ এই মতধরিলে কাল ঐ মতধরিলে, এবং এইরপে ক্রমশঃ অম্বিরতার মধ্যে চলিলে।

সেতৃচিবিরৈ দর্পত্ব করিবার জন্ম বত একান্ত আবংশক।
সত্যক্ষনরত, বিল্লাদানরত, দরারত, প্রদেষরতে, ক্ষমারত,
রিপুসংহারত্রত, বৈরাগারত, যোগরত, ভক্তিরত, সেবারত,
এ সমস্ত ব্রতই রাজবাণী অথবা রক্ষ আদেশ। থেমন রাজেতে
এবং মরেতে কোন প্রভিদ নাই, তেমনি রাজেতে ও রাতেতে
কোন প্রভিদ নাই। রজাই রত। যিনি আদেশ করেন
সেই প্রভু কিলা করার সঙ্গে তাহার আদেশের কোন প্রভেদ
নাই। সেইরপ রত ও মন্ত দাতা ওক রাজের সঙ্গে মন্ত ও
রাতের প্রভেদ নাই। অতএব হে সেক্তাচারী মানব, তুমি
আপনার ইছা পরিভাগে করিয়া মন্ত ও রাতের পথ প্রহণ
কর। এই পথ প্রহণ নাকরিলে ক্যন জীবন পরিত্র হাইবে
না। স্বিরের বিশেষ ক্যা ও শাসন রতের আকারে উপস্বিত হয়, রতের সম্বাধি নিয়ম রাজ্মধ্যিনিক্সত।

হে সাধক, এক সপ্তাহ তুমি এই ত্রত নিয়ম পালন করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ত্রফ্লের কুপা পবন বিশেষকপে ভোষার মন্তকের উপর দিয়া বহিবে। সহা পালন করিবে, ধর্মশান্ত অধ্যয়ন করিবে, বিন্তী ও দয়াদ্র হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করিবে, বিপু সংহার এবং ইন্দির জর করিবে, বৃহৎ রতধাবী হইয়া সংসার জর করিয়া ব্রহ্মবান হইবে, এ সকল আদেশপূর্য প্রত্যেক ব্রত অবদ্য অধিব হায় জড়ত। আলস্য দর করে এবং বিকৃত আত্মাকেও সংশোধিত প্রকৃতির করিয়া ঈর্মবের নিকটবর্তী করে। রক্ষপ্রক প্রত্যেক ব্রত জীবের কল্যাণপ্রদ। অত্তরের ব্রহ্মবাদনে আমাকে রাণিতে চাহেন আমি সেই শাসনে শাসিত হইব। তিনি আমাকে যে মহ, যে ব্রত দেন তাহাই আমি সাধন করিব।

বৈশ্বভাচারী নিকোধ মত্ব্য জানে না এত মত্বের কত ওপ।
বিজ্ঞ এবং ব্রুলিংত ব্যক্তি বুনিতে পারেন কোন মর
ভাগার পক্ষে কর্থন আবশ্রক, তিনি বুরিতে পারেন এই মন্ত্র,
এই শাসন আমার জন্ত্র, এই ব্রুলের আকারে আমার প্রতি
ঈখরের বিশেষ আদেশ আসিয়াছে। ইাহারা এইরূপ এত
পালন করেন তাঁহারা নানা প্রকার প্রলোভন ও পাপের
ব্যভিচার হইতে মুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ভ্রুলাগর পার হইয়
ঈখরের শান্তি নিকেতনে চলিয়া খান। হাহারা মন্ত্র রত
মানে না ভাহাদের দেবতা মৃত। কেন না ধে ঠাকুর কথা
কহে না যে মা কোলে এম বলে না, সে ঠাকুর কি জীবন্তু
ঈখর, সে মা কি দয়ায়য়ী ব্রুলাগুখরী । যে দেবতা সহস্র
প্রাধনারও একটা উত্তর দিতে পারে না, বাহার একটা মন্ত্র
দিবারও ক্ষমতা নাই সেটা মৃত নিভিত অপলার্থ। যদি ব্রুল্ক কথা না কহেন, যদি অব্যাহ্মারে ব্রুল্ক উপযুক্ত মন্ত্র না দেন

তবে হে সাধক, তুমি কিয়পে ণাঁচিবে । আমার সঙ্গে বিনি কথা কংগন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি তুঠালতার সময় বল দেন, পাপবিকারের ঔষধ দেন, তুংখের সময় সাড়না এবং প্রাণ ভরিয়া তথ শান্তি দেন তিনিই আমার বন্ধু, তিনিই আমার জীবনদায়িনী মাতা।

## ছুই পক্ষী।

রবিবার ১৭ই ভৈচ্ট, ১৮০০ শক ; ২৯শে মে ১৮৮১। ছা সুপর্ণা সধ্যা সধান স্কাং পরিষয়ভাতে। তল্লোরজ্ঞা পিল্লবং স্বাহন্তান্মনজোহভিচাক্নীতি॥

বেদান্ত মধ্যে চুই হুন্দর পঞ্চীর কথা বোধ হয় অনেকে ভানিয়াছেন। একটা নয়, চুইটা পঞ্চী। "বা হুপ্রা।" মধ্যেত নয়, বৈত। চুই পঞ্চী একত হইয়া এক বৃক্ষে স্থিতি করে। চুই পঞ্চী পরস্পরের সধা; কিন্তু তাহাদের অবখা ভিয়। এক পঞ্চী ইউ। এক পঞ্চী হুদ্, অপর পঞ্চী বৃহৎ ও অনন্ত; এক পঞ্চী দয়ার পাত্র, অপর পঞ্চী অনন্ত দয়ার সাগর; এক পঞ্চী ফল ভোগ করে, অপর পঞ্চী ফল আদাতা। এই চুই ফুন্দর পঞ্চীর কথা অতি ফুন্দর, বিজ্ঞান অতি মনোহর। অতএব হে ব্রহ্মন্তক্রণ, দির হইয়া তোমরা এই চুই ফুন্দর পঞ্চীর তত্ত্ববেশ কর। প্রথমে মঙ্জ শব্দ কর, পরে সাধন প্রথালী ভানিবে।

হে বিখানী, তোমার এই দেহ মধ্যে ছুইনী পাণী একতে হংশে বাস করে। ভূমি জ্ঞান লারা এই তত্ত্ব স্থীকার কর। তোমার এই দেহ একটী বৃক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিত হুইতেছে। এই দেহবৃক্ষ সাকার; কিন্তু ইহার ভালে ভূটা নিরাকার পক্ষী বৃদ্ধিয়া আছে। বাসগৃহ সাকার; কিন্তু অধিবাসীলয় নিরাকার। হে ভান্ত মন্যা, ভূমি মনে কর ভোমার দেহবৃক্ষে কেবল একাকী ভূমি বাস কর; কিন্তু ভ্যোমার পার্শেষ অপর একটী বৃহহ পক্ষী বৃদ্ধিয়া আছে ভূমি তাহাকে দেখনা।

হে আয়ন, সর্ক্ষণ তুমি আমি আমি বল কেন 
 তুমি
কি আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়ছ না আপনাকে আপনি
জীবিত রাখিতে পার 
 তোমার প্রাপ্তি
কালক যে তোমার পার্থে বিসিয়া আছেন। তাঁহার শক্তি
ভিন্ন যে তুমি কিছুই করিতে পার না। তবে কেন 'আমি
আহার করি, আমি চিত্তা করি, আমি দয়া করি, আমি ধছসাধন করি' এ সকল কথা বলিয়া রখা অভিমান কর 
 য্যান করিও এ সকল কথা বলিয়া রখা আভিমান কর 
 যান করিব ভিন্ন তুমি নিমেষের জন্তাও বাচিতে পার না
তখন আমির পরিবতে আমর। বল না কেন 
 প্রাচীন দোগী
ক্ষমি এবং শালকারের। তুই পঞ্চীর কথা বলিয়া গিয়াছেন।
আত্রব হে ব্রহ্মজনগণ, তোমবা সকলেই আমির পরিবত্তে
আমরা, তুমির পরিবর্ত্ত তোমরা, তিনির পরিবর্ত্ত তাঁহারা, এই
ভাষা ব্যবহার কর।

এক দেহরক হটী পাধীর বাসস্থান। প্রত্যেক দেহ
পিএরে যুগল পক্ষী বিহার করিতেছে। আমরা হটী পাধী,
ভোমরা হটী পাধী, তাঁহারা হটী পাধী। প্রত্যেক নরদেহে
প্রত্যেক নারীদেহে হুই আন্ধা বাস করিতেছে। একটীর
আগে 'জীব' শদ অর্থাৎ একটী জীবান্ধা, অপরটীর আগে
'পরম' বিশেষণ অর্থাৎ অপরটী পরমান্ধা। জীবান্ধার কতকভলি লক্ষণ আছে যাহা পরমান্ধাতে নাই এবং পরমান্ধার
অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবান্ধাতে নাই। এই জন্ম
উভয়ের বতর বিশেষণ ইইরাছে। কিন্তু হুটীই অতি ফুলর,
লাবণাযুক্ত, মনোহর। যদিও হুটীর মধ্যে কোনটীরই আকার
নাই; কিন্তু নিরাকার ইইরাও উভয়েই অশেষ সৌন্ধ্য
ও গুণশানী।

হে মানব, ত্মি ৰাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে কাটিলে চ্টী হন্দর পাখী বাহির হইবে; একটী ুমি, অপরটী ডোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার এই দেহের অধিকারী স্থামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে ডোমার দেহ, মন, হুদর আন্ধান বলিতেছ, সেই দেহ, মন, হুদর আন্ধার অধিকারী তুমি এবং ভোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইক.প চুই আমি বাহির হইবে; এক জীব আমি, আর এক পরম আমি; এক স্বর্গ আন্ধান ভিতরে চুই আনী বাহির হুই অভীক্রির আন্ধা। এক আধারে

ছই অদৃষ্ট আধের। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই ছই নিরাকার পক্ষী, এই স্থানর আয়া নিয়ত বাস করিতেছে। হে মত্বয়, ভোমার দেহতৃক্ষে নিত্য চুই পাবী ছিতি করি-তেছে; এক পাবী তুমি, আর এক আকাশরূপ রুহৎপক্ষী অধাৎ ত্রমণক্ষী। এই চুই স্থানর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই চুই স্থানর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই চুই স্থানর পক্ষীরে বিষয় হাই বিষয় কাভ করিবে, ওতই ভোমারে একেকান পরিকার হাইবে।

হে জীব, হে সাধক, যতই তুমি এই কথা ভাবিৰে, যতই তুমি এই গঢ়তও আলোচনা করিবে, যে তুমি এবং এর্জপক্ষী এক দেহরুক্ষে বাস করিতেছ, একত্র কাষ্য করিতেছ, একত্র কথা বলিতেছ, একত্র ভাবিতেছ, একত্র হইরা জগতে দয়া বিস্তার এবং ধ্মা প্রচার করিতেছ, ততঃ তুমি উনত, শুদ্ধ এবং হুখী হইবে। ত্রহ্মপক্ষী এবং আমি এই আমরা তুই জন একত্র থাকি, একত্র কাষ্য করি, এ চিত্তা মর্জীর চিত্তা, এ চিতা নবজীবনের হেতু এবং পরিত্রাণপ্রদ। এক্ষবিধাসী এবং অন্ধভক্ত বলেন যথনই আমি আমার দেহব্রক্ষের দিকে ভাকাই ভথনই দেখি তুটা স্বর্গের পাখী একত্র বিস্থা আছে; একটী ছোট, একটা বড়। এই তুই স্বর্গের পক্ষীকে একত্র দেখিলে যথাপ ত্রহ্মদর্শন হর এবং ব্রহ্মানক্ষণাভও হর।

হে প্রজ্ঞাবিশিও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, ধর্থনই তুমি তোমার দেহরক্ষে জীবালাকে দেখিবে তথ্নই তুমি তাহার জ্বাবহিত

পার্ধে পরমাত্রাকে দেখিতে পাইবে। পরমাত্রা চিরকাল অনশন ব্রতধারী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, চিরনিস্তর, নিত্য ধ্যানশীল; তাঁহার আলস্য নাই, তিনি নিদ্রা যান না: অন্তকালের পক্ষী, স্রাষ্ট্রা পক্ষীর কোন প্রকার ভোগবাসনা নাই, তিনি চিরবৈরানী, তিনি পরম বৈরানী; কিন্ত স্থপক্ষী শ্রপ্তা পক্ষী হইতে নানা প্রকার ফল এবং প্রয়েজনীয় সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ করিতেছে, ক্ষুদ্র স্বন্ত পক্ষী কখনও মনের আনন্দে স্রন্তাপক্ষীর छ। कौउन क्रिएएह, क्थन अन्तर इट्रेएएह ; क्थन अ জাগ্রংভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িতেছে। হে ব্ৰহ্মক্ত, তুমি এই যুগল পক্ষীতভ্ ম্মরণ করিয়া রাধ। যাহাকে তুমি আমি বলিতেছ এই আমির মধ্যে চুই আমি স্থিতি করিতেছে; এক ছোট আমি, আর এক বড আমি: এক 'জীব' আমি আর এক 'প্রম' আমি। শত্তিতে এই যুগল পক্ষীর প্রমাণ পাইলে, এবং দিবা জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগুঢ় দ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান ছারা উপলব্ধি করিলে, এখন ইচ্চা সাধন প্রণালী অবধারণ কর।

আমি চুই, আমার এই দেহবুক্কে আমি একাকী বাস করিতেছি না; কিন্তু আমি এবং আমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক একত্র বাস করিতেছি,—বারম্বার স্মৃতি ও টিন্তা দারা এই নবজীবনপ্রদ সত্য অন্তরে আয়ত্ত কর এবং বিশেষ যতুপূর্কক ইহা জীবনে পরিনত কর। কধন আপনাকে ঈশ্বরবিধীন মনে করিবে না। আমি কর্ত্তা, আমি প্রাভ্ন, আমি স্বামী কদাপি মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহন্ধার পোষণ করিবে না: কিন্তু নিয়মিত সাধন দ্বারা সর্ক্রদা সর্ক্রমূলাধার, সকলের কত্তা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। কি শারীরিক কি মানসিক প্রভাক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বের কর্তৃত্ব অনুভ্ব করিবে।

যথন তুমি চক্ষ্, কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিরাদি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, দ্বাপ এবং আশ্বাদন কর, তথন তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রির শক্তির মূলে ঈররের শক্তি উপলব্ধি করিবে। এবং যখন তুমি তোমার মনের শক্তি সকল পরিচালন কর, তমধ্যেও তুমি ঈশ্রের শক্তি দেখিবে। কেন না তাঁহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটী সচ্চিন্তা করিতে পার না, এক বিন্দু প্রেম অথবা পূণ্যও উপার্জ্ঞন করিতে পার না। তিনি সকল শক্তির মূল শক্তি। যেমন তিনি ভিন্ন তুমি তোমার হন্তপদ অথবা শ্রীরের কোন অঙ্গ পরিচালন ছরিতে পার না, তেমনি তাঁহার শক্তি ভিন্ন তোমার মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং তোমার প্রত্তা বিহুদ্ধ বিহ

প্রতাকে অতিক্রম করিরা স্ট আরা কিছুই করিতে পারে না। প্রতাপক্ষী এবং স্ট পক্ষী ছটী বন্ধু পার্থে পার্থে বিসরা সর্কাদা আমোদ করিতেছে। ধবনই ভাবিবে তথনই দেখিবে হই পাধী দৃঢ্যোগে বক হইয়া পরস্পারের সহে সধ্য বৃদ্ধি করিতেছে। হে বিগাসী, তুমি কথনও আপনাকে ঈর্বর ছাড়া ভাবিতে পার না। ক্রেমাগত বিগাস ভক্তি নয়নে দেব তোমার সর্কাদে হুই পঞ্চী বেড়াইতেছে। একটা ফল দিতেছেন অপরটী ফল ভোগ করিতেছে; ছোট ছানা পক্ষী বড় এই পক্ষীর পক্ষার পক্ষার ভিয়াছে। এইরূপে নিজ দেহরক্ষের মধ্যে নিয়ত এই হুই স্থেদ্যর পক্ষীর খেলা না দেখিলে তুমি প্রকৃতরূপে রফ্লেজনা অথবা প্রশ্বভক্ত হুইতে পার না। এই হুটা পাখী সর্ক্দাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে।

যধন ত্মি একটা হৃন্দর গোলাপকুল দর্শন কর, তথন প্রস্থা পাবী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি স্থা পক্ষী তাহা দর্শন কর। আবার যথন তুমি মধুর এলা সঞ্চাত এবণ কর, প্রথা পঞ্চী তোমাকে এবণ করিবার শক্তি দেন, তুমি এবণ কর। অথবা যধন তুমি নিজে বিভূপ্তণ কীন্তন করিতে আরম্ভ কর, তথন প্রথা পক্ষা তোমারে রসনাতে বিসিয়া তোমাকে বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি দেন। আবার বথন তুমি বাহ্নিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নীরব ও নিতক্ত হইয়া মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিয়া নীরব ও নিতক্ত হইয়া মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিয়ে লাগিলে তথন তোমার রসনা হইতে তুটী পাবী মুজুং করিয়া উডিয়া মনের মধ্যে গেল। প্রস্তী পক্ষী মনের মধ্যে বিসয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, মনন ও নিধিয়াসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই-রূপে মনের প্রত্যেক কায়্য এবং শরীরের প্রত্যেক কায়্য ঈবরের শক্তিতে নির্কাহ হয়। ঈবর শক্তিদাতা, **জী**বাল্লা শক্তি গুহীতা।

হে স্বস্ট আল্লন, তোমার অবাবহিত স্নিধ্যনে এটাপাণী নিত্য বসিয়া আছেন; তিনি তোমার সমস্ত অভাব মোচনের আয়োজন করিয়া দিতেছেন। তোমার চাহিতেও হয় না, ভোমার চাহিবার পূর্ব্বে তিনি জানিয়া তোমাকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিভরণ কারতেছেন। ভোনার শরীরে আনুজল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং ভোমার আগ্রাতে ধর্ম প্রণা শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি ভোমাকে ভাঁচার অজ্ঞ দয়াঝণে বদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে চুটী পক্ষীর প্রপারের স্থ্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে। যথন চুই জনের দৌহার্ল মনীভত হয় তথ্য জীবাত্মা প্রমাত্মাকে বলেন— "প্রমান্ত্রন, আর যে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না" প্রমালা জীবালাকে বলিলেন "হে লুড় জীবালা, ত্মি আমাকে এত ভালবাস যে ত্মি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোম'কে নিত্য আমার চঞ্চেব ভিতরে রাখিব।"

এইরপে দিন দিন বংসরে বংসরে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্ন বাড়িতে থাকে। অনন্ত প্রেনের অধার পরনায়া কদাচ ভাষারাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আধার যথন উভরের মধ্যে সখ্যভাব ও খনি হতা বৃদ্ধি হয় তথন জীবা ল্লাও পরমায়াকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। একাক্ত ব্যক্তি, তুমিও

সাধন দারা পরমান্ধার সঙ্গে তোমার সধ্যভাব এতার প্রাপাঢ় কর যে তুমি মুহর্তের জন্মও তাঁচার সঙ্গ ছাড়িয়া সুস্থির হইয়া ধাকিতে পারিবে না। ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সেই উক্তম অবহার উপস্থিত হও, যেধানে ছোট পাধীটী অনুগত ডত্য হুইয়া বড় পাধীর ভিতরে চিরাম্রিত হুইয়া থাকিবে এবং বড় পাধী ছোটটাকে আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লুইবে।

এই পাৰীর গা মজার গাল; ছই ফুলর পাৰীর কথা মনোহর ভাগবত কথা। শরমাজ্মা পক্ষী এবং জীবাল্লা পক্ষী উভরই অভাই ফুলর এবং লাবনারুক, উভরে পরস্পরের নাবনো আমার । আবার ছোট পাৰীরী ষতই বড় পাৰীর সৌন্ধান্ত আরুও উল্লেশ্ডর ও প্রিয়নশন হয়। ছোট পাখীরী যতই বড় পাথীর সৌন্ধান্ত স্পর এবং বড় পাথীর সহবাসে বাকে, ততই তাহার সৌন্ধার রুদ্ধি হয়। অভবে হে ভক্ত পক্ষী, তুমি অনলম হইয়া পরমাল্লা পক্ষীর শাকিতে শাক্তিমান হও, তাহার জানে জানী হও, তাহার প্রমে প্রেমিক হও, তাহার প্রশা প্রায়ান হও এবং তাহার হথে হবী হও।

এই মন্দিরে যত নর নারী আছেন প্রত্যেকের দেচরক্ষে দুনী পাখী থেলা করিতেছে। আমি পরমার্থতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব বনিডেছি, ভোমরা শুনিডেছ। আমার মধ্যেও দুই পাখী ভোনাদের মধ্যেও চুই পাথী। তোমাদের প্রভাকের দেহরক্ষের ডালে চুটী পাথী স্তন্ধ হইয়াবসিয়া আছে; এক পাথী
ভানতেছে, অপর পাথী ভানবার শক্তি দিতেছেন। আমি বে
বলিতেছি আমার মধ্যেও চুই পাথী থেলা করিতেছে, কাথ্য
করিতেছে, এক পাথী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী
বলিতেছে। এই চুই স্কর পক্ষীর মিত্রভা ও যোগতব
ভানিরাব তুথী ইইলাম।

আহা। কি সুধের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, আমার মা বেলাগেরবী নিতা আমার কাছে কাছে বহিষা-ছেন। আমি দিবা নিশি অবিভারে সেই পূর্ণপ্রেম পক্ষীর পক্ষপুটে প্রতিপালিত, আক্ষাদিত ও আল্রিত হইয়া রহিয়াছি। আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্তি কুলে এই প্রেমপক্ষার পূজা করিব, এট সুন্দর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব, এই পাথীর ফুম্বর যুক্ত (বদবাক্য এবং ফুমধুর সগীত শুনিব, এই পাথীর সঙ্গে নিগৃড় সৌহার্দ্দে সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও মুখী চটব। কি গুহে কি কাৰ্য্যক্লেতে সক্ল। আমি এই পক্ষীর সঙ্গে থাকিব, ইহাঁর সঙ্গে থাকিলে পাপ প্রলোভন অসম্বৰ হইৰে। মার পক্ষপুটের শোভা দেখিয়া এবং ত্রঁচার আপ্রয়ে আপ্রিড হইয়া শান্তি মুখ সহৌগ করিব। **৮ট ছনে মনের আনন্দে একত্রে গান করিব, পরম্পরের** ত্তর ও সঙ্গীতের বিনিময় হইবে, আমার আর তুৎের সীমা ধাকিবে না। আমি আমার এই পার্ছ, এই অভরতম,

নিকটতম পরমাত্ম পক্ষীর পূজা ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।
এই প্রেমপক্ষীর সৌন্দর্য্যে বিমৃদ্ধ হইব, অন্য সৌন্দর্য্য আর
আমার ভাল লাগিবে না; এই পক্ষীর সুস্বর ছাড়িয়া আর
পৃথিবীর লোকের কর্কশ ত্বর শুনিতে বাইব না ইঠার
সংবাস ছাড়িয়া আর পাপতর পূর্ণ লোকের সহবাস অংধ্যেণ
করিব না। পূত্র খেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভির করে
এবং তাহাদিগকে ভালবাসে, সুভাদ বন্ধু যেমন সুভাদ বন্ধুকে
হুল্লের প্রেম দেয় তেমনি আমরা এই পক্ষীকে পিতা মাতা
ও পরম সুহুদ জ্ঞানিয়া নির্ভ্য ও নিন্ডিস্ত হইব।

## তিন যুদ্ধ।

রবিবার ২৪শো চ্ছ্যৈঠ, ১৮০৩ শক ; ৫ই জুন ১৮৮১।

শিষ্য জিলাগা করিলেন, "হে আচার্যা, নববিধান প্রতিষ্ঠা হইবার পুরেল যে তিন মহাযুদ্ধ হইরাছিল তাহার বিবরণ বলুন এবং তাহা হইতে জগতের মহলাকাজ্ঞী ভগবান কি কি মহাযতা উদ্ধার করিবাছেন তাহাও পরিকার করিবাং বলুন "আচার্যা বলিলেন, অতি সুন্দ্রর প্রথম হইরাছে। তবে সেইতিন মহাযুদ্ধের কথা প্রবণ কর এবং বিধাতার প্রেমলীলা রঙ্গপান কর। যথন এই দেশে মৃতিশুজার ভ্রহানক প্রাকৃতিব ছিল এবং পৌতলিকতার অককার চারিদিক আছেন করিয়া-ছিল সেই সময়ে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ষের ঈশ্বর, বিশেষ-

রূপে তীহার অতুল মহিমা এবং খাণেস কাণ। প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কারেজলন মহাকুতব ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানের খাননে নফিলা প্রকাশ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যধন ভারতবর্ষের চারিদিকে নানা লাকার দেব দেবীর পূজা হইতেছিল সেই সমতে সনাতন বন্ধ ভারতবা এবং সমত জগং হইতে সকল পাকার অসতা এবং পৌওলিকতা দুর করিবার জন্ত, করে দজন বন্ধনিস ব্যক্তির মনে তাঁহার অভিতার প্রকাশ করিলেন। সেই করেকজন ব্রজনিষ্ঠ একেগ্রবাদী সাহসপূর্ক্তিক তুরীভেরা এভতি রণবাত বাজাইয়া ভারতের আকাশে "একমেবা বতীয়ম্" এই নিশান উড়াইলেন। তাঁহাদিগের নিকটে অবিতীয় ব্রজ্ঞের পারিচয় পাইয়া বঙ্গানের এবং ভারতবর্ষের আনেকেই অবিতীয় ব্রজ্ঞ্জ, অভিতীয় ব্রজ্ঞ এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে শেমন অভিতীয় ব্রজ্ঞের নিশান উড়িল অপর দিকে তেমনি পৌরলিকের। একেগ্রবাদীদিগকে ভয়ানকরপে আক্রমণ কারতে লাগিলেন। অস্ত্রসময়ের মধ্যে তুনুল সংগ্রাম আরগ্র হইল।

যথন যুক্ আরম্ভ হইল কে জানিত কোন পক্ষের জয় লাভ হইবে। অর বিধাসী সাধারণ লেকেরা মনে করিল থে দি.ক বোকসংখ্যা অধিক সেই দিকেই কায় হইবে; িয়া সভ্যেরই জয় হইন। সভ্য স্থেয়ের উদায়ে অসভ্য পৌত্তনিকভার অধ্কার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে দেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরত্রহ্রকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অতীন্দিয়, নির্কার, নিরাকার অধিতীয় ঈশ্বকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌত্তনিকভার অধ্কারে আছেয় হইয়াছিল সেই দেশ আবার অধিতীয় প্রাচীন পরত্রহ্রকে মাধায় করিয়া লইল। দেশ দেশায়রে একমেবাহিতীয়মের নিশান উড়িতে লাগিল।

এক ঈশর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার মৃতিপূজাকারীদিপের সঙ্গে একেশরবাদীদিপের মধ্যে এই যে মহাযুদ্ধ উহা দেশ উদ্ধারের
ক্ষয়, হুংথী হুংথিনীদিপের পরিত্রাণ জন্ম অনিভীয় ঈশরর স্বরুং
ঘটাইলেন। ঈশরের বলে বলী হইয়া, সভ্যের বলে বলবান
হইয়া একেশ্রবাদীপণ অসতা পৌভলিকভার হুগ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশরের সাহায্যে তাহারা বিদ্ বিপতির সাগর অতিক্রম করিয়া পরিণামে জয় লাভ করি-লেন। তাঁহাদিপের বিশ্বাস ও যথে চারিদিকে অন্বিভীর ঈশরের নাম ঘোষত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিশ্বাসের সৃহিত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "ঈশর এক, ঈশর হুই নহেন, ঈশ্বর তিন নহেন, ঈশ্ব ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। থিনি অসংখ্য গুণধারী পরব্রহ্ম, থিনি কোটি কোটা রূপ ধারণ করেন তিনি এক।"

প্রথম মহাধুদ্ধে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং

ভারতভূমিতে ইহা হপ্রভিষ্টিত হইল। প্রথম মুদ্ধে সুধ্র হারী হইলেন, এবং তাহার অনুগত একেশ্বরবাদীগণ পৌত-লিক হিল্পমাজ হইতে নির্মাণিত হইল। এইরপে প্রথম মুদ্ধে বিস্থাপ হিল্পমাজ হইতে বিদ্ধিন হইরা, জীবর স্থবের বলে, সভার অনুরোধে, মৃত্তি উপাসকদিপের দল পরিত্যাপ করিয়া আমরা একটা কুদ্দ বিধাদী দল মতা ধামের দিকে চলিলাম। ইহার পর কিছুদিন আমরা কুশলে জীবন যাত্রা নির্মাহ করিতে লাগিলাম, সুধ্বরের বিশেষ কুপার অন্ধিতীর ত্রমের সমাজ অথবা প্রদোপাসকদিপের সমাজ অর্থাং রাদ্ধমান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।

দিতীয়বার এদেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদিলের এই শুদ্ধ একেগরবাদীদলের ভিতরে আবার বিভাগ

হইল। প্রথম সুদ্ধে প্রকাপ্ত পৌতলিক চিন্দুসমাজ হইতে
একেগরবাদীগণ বিভিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় সুদ্ধে বিবেক
পরায়ণ রক্ষনিঠ গৃহস্বণণ রক্ষকানীদিশের দল হইতে নির্কাসিত ও বিভিন্ন হইলেন। প্রথম সৃদ্ধ একেখরবাদের সুদ্ধ,
দিতীয় সুদ্ধ বিবেকের সুদ্ধ। সঙ্গীর্ণ ভারমপ্তলীর মধ্যে
বিভেদ উপস্থিত হইল। প্রাতন অভ্যক্ত ভাবের সহিত

হলন মতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই সুদ্ধে দশের

মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সম্ভুত্ত রহিলেন;
কিন্তু ক্ষেক্তন নেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য

দৃত্ব প্রভিক্ত এবং ব্যাকুল হইলেন। ভাঁহার। বলিকেন,

"বেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে প্রযোপাসনা করিলে হইবে না: কিন্তু প্রভিদিনের জীবনে আপন বিধাসাল্লমারে কত্তবালুটান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ব করিছে হইবে। দৈনিক জীবন ব্যাপাদপদ্ধে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রভাবিক প্রকোপাসনা করিছে হইবে এবং সমস্ত জী ন দারা ঈশ্বরের সেবা করিছে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রাম্ব অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে; আতি সামাত্র বিষয়েও মন্তব্যের ইচ্ছা পূর্ব হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও বিবেকের অন্ন্রানিত হওয়া উচিত।"

প্রথমোক্ত এদাবাদীগণ জীবনপথে এতপর অগ্রসর হইতে সামত হইলেন না, শুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্মাসন করিলেন। এই দিতীয় য়ুদ্ধ বারতর য়ৢয়। বিধাতা পুরুষ তাঁহার জনস্ত সিংহাসনে বসিয়া এই য়ুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য য়ুবাদলের মনে ফ্রায় সংসাহস এবং ত্নির্মার উৎসাহানল প্রস্কাতি করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রন্ধান্তরাগীদল জীবস্ত ভাবে বিবেকের বাছা বিস্তার করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন রক্ষবাদীগণ ক্রমশ: ভঙ্গ, নিজীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িনেন, এবং কঠোর নিয়মতর হইয়া জীবনশুভা ধর্মচর্চ্চা করিতে লাগিলেন। প্রথম ধুদ্ধে একেশ্বরণাদীগদ প্রকাপ্ত হিন্দুমনাজ ছাড়িয়া চলিয়া আদিলেন। দিণ্ডীয় পুদ্ধে বিবেকী রক্ষভক্তগদ রক্ষজনীদিগের দল হইতে বিজ্ঞিন হইলেন। উভয় বুদ্ধেই বিজ্ঞেদ হইল; কিন্তু এই বিজ্ঞেদ মঙ্গলাহার মহলাভিপ্রায়সভত। বিবেকী রক্ষানুরাগী নবাদল প্রচীন দল হইতে বিজ্ঞিন হইয়া এই ভাবে ঈশ্বের নিকট প্রাথান। করিলেন. "হে ঈশ্বর, ভোমার যাহা ইক্ষা ভাহাই আমাদের ইজ্ঞা হউক। কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গৃহধ্যাস্থানিক দৈনিক রাভি নীতি ও আচার ব্যহার, সম্দ্র বিষয়ে, হে অবিভার সন্ধাবিকারী মহাপ্রভূ প্রমেশ্বর, আমাদিগকে ভোমার ইচ্ছা পূর্ণ কবিতে শক্তি দাও।"

এইরপে দিতীয় যুদ্ধে ভারতের আকাশে রন্ধের ইঞ্চার
নিশান উড়িল এবং রাফ্যমান্তে বিবেকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। নিজের ইঞ্চা অথবা স্পেফ্যচার পরিভাগে
কার্যা বিবেকের অধীন হইরা চলিতে হইবে, বিষয়অংতোগলাল্যা নির্মাণ করিয়ে বৈরাগা এও পালন করিছে
হইবে, এই স্বর্গায় ফুলর ছবি দেখাইবার জ্ঞা, এই মতভারতবর্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার জ্ঞা রাফ্রনিগের দিহীর মহাসুদ্ধের প্রয়েজন হইরাছিল। এই সংগ্রামে ইররক্পায়
ভাষার মন্যত বিবেকী সন্তান্যণ জ্ঞা হইলেন। প্রাচীন
স্মাজ হইতে পরিভাজ হইয়া ন্তন দল ইবরাজায় ভারতবর্ষার রাম্মমাজ স্থাপন করিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে

ভারতবযায় রজনদির নির্মাণ করিয়া তথায় নির্মিতরূপে স্বান্ধ্যে রজপূজা করিতে লাগিলেন। ঈ্ধরের প্রিত্র ইচ্ছা ইহাদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল; এবং ইহাদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম সুদ্ধে সভাের জয় হইল, ধিভীয় সুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রেক্ষের ইচ্ছার জয় হইল।

কিছুকাল পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণবাতা বাজিয়া উঠিল। আবার প্রালোকে নানা প্রকার যুদ্ধের অন্ত সকল চকুমক্ করিয়া উঠিল। ড়ভীয় মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও খোর আনোলন হইতে লাগিল। দিতীয় যুদ্ধ অপেক্ষাও এ সুদ্ধ প্রবলতর। উপরের আদেশ অথবা প্রত্যাদেশ ভ্রমির উপরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দল প্রত্যাদেশবাদী, অন্ত দল প্রভাগেদ বিরোধী, এই সুই দল মৃদ্ধক্ষতে, দুভার্মনে হুইল। মেই প্রেয়ক্ত বিবেকী সম্ভত্তল বলিলেন, "যাহ বিবেকের আকেশ ভালাই উন্থবের বানী অথবা উন্নবের। ইচ্চা। নিজের ইচ্চ। সংযত হইলেই ঈশুরের আদেশ এবং ভাছার প্রবিভাগের প্রভাচেশ ভাবণ করা যায়।" প্রভাচেশবিরোধী-দল ইহাতে সংহতি দিতে পারিলেন না। ভাহার। বলিলেন, 'ঈমর আমাদিগকে বন্ধি দিয়াছেন তদন্যসারে চলিলেই ধন্ম-সাধন হয়, উপর কথনও প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে া হার ইচ্ছা থাড় করেন না, কেইটা ডাহার সাক্ষাং আদেশ ভানিতে পায় না ।"

তুই ছলের মধ্যে তুমুল সংখ্যম আরম্ভ হইল, কামানের পোলা উ,টতে লাগিল ও পড়িতে লাগিল, সুদ্দের ধ্য অধ্যেষ আকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে উথিত হইল। যেমন প্রথম ও বিতীয় যুদ্ধ ইবরের ইচ্ছাতে ঘটয়াছিল, এই তৃতীয় যুদ্ধও সেই মদলময় বিধাতার অভিপ্রায়েই ছটিয়াছিল, ইহাতে উয়তির হার উদ্যাহিত হইয়াছে এবং বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কল্যাণ ও কুশল হইয়াছে। এই চতীয় যুদ্ধ হইতেও জীবের কল্যাণদাতা ভগবান তাহার এক প্রবন্ধ সালে ইইল ক্রিয়াছেন করিয়া দ্ববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। চতীয় যুদ্ধ এই শিক্ষালভ হইল যে বিবেকের বালীকে বদ্ধবালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। তৃতীয় যুদ্ধ এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল ধে ঈশ্বর তাহার প্রেরিত যোগা সাধ্যাদিগের লিকটে প্রত্যেঞ্জ ভাবে অন্দেশ দান করেন; এবং তাহাদিগের প্রাণের মধ্যে করং প্রাণ ও শ্রিকপে অবতীর্গ হইয়া বাহাদিগকে প্রত্যেন।

ভুপাধীন ভগবান থাঁহার ভুজ্ভিপের মধ্যাদ। রক্ষা করিবার জন্ম প্রং ভুজ্ভিপের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগি-লেন। কথিত আছে কক্ষ পান্তবস্থা নাম ধারণ করিয় অর্জ্জানর সার্থি হটয় আপনি র্ধ চালাইয়াছিলেন। সেইরপ ভুগবান প্রং প্রত্যাদেশবাদীদিপের বন্ধু হটয় আপনি তাহার ন্ববিধান র্থ চালাইতে লাগিলেন। ধ্যং প্রভু প্রমেখর ভুজ্বা মার্থি হটয় প্রত্যাদেশবাদীদিপ্রে ভ্রী করিলেন। এই ভয়ানক কলিবুলের মধ্যেও ঈশ্বর কথা কহিয়া ভক্ত-দিগকে রক্ষা করেন এই সভা প্রমাণিত হইল।

নিরাকার অনুশা ঈশরকে বিধাস ও প্রেমনয়নে দেখা ধার, মান্দ ঈশরের অনাভ্রাণী বিবেককর্বে শুনা যার, নিকটতম অভরতম ঈশরকে স্পর্শ করা ধার, এবং বাঁচার সঙ্গে নিতা প্রভাগেশ যোগে যোগী হওয়া ধার এ সকল গুকুতর সভা হোলীকার ও সাধন করিছেই হইবে। যে কলিগুলে সহগ্র সহ্প্রে পেঞ্চাচারী লোক ঈশরের অভিত্ পর্যাত সীকার করে না, সেই কলিগুলের মধ্যেই উচ্চার প্রেরিত প্রভাগিও সভালগা প্রথমীন গাল বালালনার বিকলে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিভেছেন:

এই তিন সুদ্ধে তিন অনুলা স্থালন হইল। প্রথম সুদ্ধে কি গঠার অধ্বা সমাস জগতের এক পিছা, এই স্বভা নিম্পন্ন এবং প্রকাশিত হইল, দিছার সুদ্ধে সেই পিছার ইচ্ছাধান বিবেকী সংস্কুত্রের পোরর প্রতিষ্ঠিত হইল, সুহীষ সুদ্ধে সাধকদিবের আজাতে পবিত্রাজার সিংহাসন দুড়রপে সংস্থাপিত হইল। এই তিন বৃদ্ধের পরে মহাগ্রহু প্রমেধর উচার সাধকদিবকে বলিলেন, "স্যক্তিদানদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত কর।" সং. চিং, আনন্দ, এই তিন ভাবের সম্প্রিস্কিদানদ। তিন্তী সুদ্ধের পর এই তিন্তী স্থা, এই তিভাব অব্যা ভিনীতিমত প্রকাশিত হইল। নববিধান সৃদ্ধিত হইল।

মগলময় বিধাত। অতি আমণ ধারপে এ সকল ছটন। ছটাইলেন। এই তিন যুকে ক্রেমাধয়ে পিতা, পুল ও পবিত্রাস্থার জয় গইল।

প্রথম সুদ্ধে নিরাকার অধিতীয় প্রদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হটবার প্রা অইনায় নিযুক্ত হটবার প্রা অইনায় নিযুক্ত হটবান : কিন্তু কিছুকাল পরে সেই রন্ধবালীদিপের মধ্যে করেকছন বিলক্ষণকপে হুদ্রহ্ম করিলেন যে কেবল স্থা-হাছে একবার সামাজিক রন্ধোপাসনা করিলে জীবন পবিত্ত ও খ্বী হয় না, প্রভাহ বিবেকী অথবা ঈশবের ইচ্ছাধীন হটয়া জীবনের কার্যা সকল সম্পন্ন করিতে হটবে। প্রতিদিন সরল স্কর্যে বলিতে হটবে, "হে ঈশবে, আমার ইকা দুর্গ হাইক।"

সেই জের সেলাম নগরে সর্গন্ধ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশা গেমন এই কথা বলিতেন ভারতবর্ধের বিবেকী রক্ষাতরাগী-পণ্ড এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা প্রের ইচ্ছাগত মিলন চাই, কেবল পিতার পূজা করিলে হইবে না; কিম্ব সমস্য হাল্য প্রাণ দিয়া জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ইচ্ছাযোগ হারা পরমায়া পক্ষীর সচ্চে সন্তাল্লা পক্ষীর সধ্যযোগ করিতে হইবে। এইরপে এক বিবেক্ত্রে ঈশার প্রাণ বস্বাসী রাক্ষের প্রাণ হইল। দিতীয় গুদ্ধে এই পিতা পুত্রের মিলনভত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল গ্রেষ্থ উক্ত হইয়াছে, ঈশ্রপুত্র ঈশা ঈশ্রের বাক্য কথবা হুবানের নিংসরণ। চিং শক্রের ক্ষা চৈত্র ক্ষথা হুবৃদ্ধি, যে তৃত্তি সং প্রের মধ্যে অবতীর্। অথবা যে ইছে। ও শক্তি ভনগের জাবনে সঞীবিত ভাগ্রে জয় হইল। কিন্তু ইহাতেও ভাগ্রত পূর্ব হইল না। এই জয় ড্ডীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইল।

সাধক বিবেকী হুইয়াও ঈশ্বর হুইতে নরে থাকিতে পারে।
সাধককে ঈশ্বরের অবাবহিত নিকটবর্তী করিবার জগ্য পাকরাল্লার আবিভাব প্রয়োজনীয়া যথন ঈশ্বরের বিবেকী
প্রেন অহরে পরি রাল্লার প্রকাশ হয় তথন তিনি ঈশ্বর হার
প্রভাক নাবে প্রভাদিই হন, এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরে বার্গী
অবলগন করেন। পরিরাল্লা কত্তক পরিচালিত না হুইলে
মান্যে ঈশ্বরের অনাভ্রাণী ভানতে পায় না; এবং ভঙ্গ ও
ধবী হুইতে পারে না। এই পরিরাল্লা স্কারের সতে সত্তে
সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তি সমাগত হয়। হুইয় শাবে
পরিরাল্লার অস্তর একটা নাম আনন্দ্রাভা। এইরুপে
আমরা প্রাচান অব্যা ধহারকা স্তিদানন্দের মধ্যে হুইয়্ব
বিদ্বের মধ্রের উক্য দেখিতেছি।

প্রথমতে সিং অধাং একমার অধিতীয় ক্রন্ধ সাহার আগা সাম উপাধি নাই, গাহার একমাত্র নাম "আমি আছি"। অতএব সিং সক্ষপালক ঈশ্বরের পিড়ভাববাচক, 'চিং' তাহার প্রভাববাচক এবং 'আন-দ' তাহার প্রিত্তান্ত্রাপ্রদ শাছি ও আন-দ্বাচক। সং চিং, আন-দ, অথবা জলস্ত্রদ, প্র প্রিত্ত গ্রাহক। সং চিং, আন-দ, অথবা জলস্ত্রদ, প্র প্রকাপ্ত গুরের পরে, এই তিন মহাসতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন সতোর মিলনে সজিদানন্দের পূর্ব গৌরব সমুজ্জ্ব-লিত হইল। হে রক্ষতক্রণণ, তোমরা পিতঃ, পুত্র, পবিত্রাজ্ঞা অথবা সজিদানন্দ রক্ষকে লাভ করিয়া ভদ্ধ হও, এবং শাস্তি ও বুশল লাভ কর।

## ব্ৰহ্ম এবং ব্ৰহ্মা।

ব্ৰবিবাৰ ৩১শে জৈটে, ১৮০০ শক; ১২ই জুন ১৮৮১।

স্থা এবং সজার মনো আনক প্রভেদ। সক্ষ শাদের আনোর নাই এবং বজ নিজেও আকারবিহীন। স্থা শান আকার বিশিষ্ট, জানা বজ এ আকারবিহীন। স্থা শান আকার বিশিষ্ট, জানা বজ এ আকারবিহীন। স্থা শান কানার বিশিষ্ট, জানা বজ এ আকারবিশিষ্ট আনাম সাকার। এদেশে বতকার হুইতে আগ্রিব দেবতা সক্ষা আকারকেপে পুজিত হুইসা আগ্রি-ভেছে। জান নিবাকার নিস্নিকার এবং জানালি ও আনাহ, বজা সাকার এবং আনি লিস্কার এবং জানালি ও অনাহ, বজা সাকার এবং আনি লালী হুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন: সক্ষা আর্থী পুরুষ এবং জানালি এবং আর্থী পুরুষ এবং জানালি এই সুইকে একরে এমন কোন সাধারণ যাত্র কি নাই যুক্তারা এই সুইকে একরে করা যাত্র গ্রাই সুইবের মধ্যে কি কোন যোগ নাই ছু সন্ধা কি জানা হুইয়া কি সন্ধা করিছে করিতে সম্পূর্ণ স্বভিন্ন গ্রাহারি ভিতরে কি এমন স্থানালি করিবে পারে গ্রাহারি ভিতরে কি এমন স্থানালি করিবের পারে গ্রাহারি ভিতরে কি এমন

কোন পরিয়ত পথ নাই যাহা অবলম্বন করিলে রক্ষের নিকটে যাওয়া যায় ং বাপ্তবিক ত্রহ্ম ভিন্ন ত্রহ্মার স্বতন্ত অক্তিম নাই।

আমাদিদের পূর্ক পুরুষ প্রাচীন আর্য্যক্ষিগণ ব্রহ্মা অর্থাৎ অগ্নির মধ্যে যদি ত্রফের আবিভাব না অকভব করিতেন ভাহা হইলে হোমের সৃষ্টি হইত না। হেরফাকুসাধগণ, পৌতলিক অত্তান বলিয়া অগ্নিসজাকে একেবারে অর্থশুক্ত মনে করিও না। এই যে নানা দেশে নানা জাতির মধো বত শভালী তইতে অধিতোলীবা অধিকে সমকে রাথিয়া অনির দেবতাকে পূজা করিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে অবভাই কোন নিগচ সতা নিহিত রহিয়াছে। তোমরা ৰিভান চকে ভম কুসংস্থার ভেদ করিয়া দেই সভা দুর্শন কর। অধিহোত্রত কেন হুইল ৭ আগুন জালিয়! ছোম না করিলে কি আচান সাধকদিগের ধর্ম ইইত না গ অগ্নিকে কেন ভাছার: এত সমাদর করিতেন 🕈 ঋগেদে ভাৱিত্ৰ কেন দেখিতে পাই ? যে সকল আবা ক্ষিণ্ণ অভিতাম প্রবন্ধের উপাসক বলিয়া জগতে বিখ্যাত তাঁহা-দিলের ধ্যাগ্রার জড় অগ্নির উপাসনার উল্লেখ কেন শেখিতে পাওয়াযায় ৭ ইহাতে পথিবীর অঞাক উন্ত সভা জাতির निकटी कि खारा मञ्जक खबनत हरेन ना १ अरे कुमः कारतत ভংকভার বলভ: কি আর্থাম থক হটতে জানের মুকুট খুদিয়া भाउन म १

ঋগেদ, তোমার মধ্যে অগ্নির স্তব আছে বলিয়া কি এমি এই উনবিংশ শতাদীতে সভা সমাজে অনাণত হইয়াছ গ না বিজ্ঞ সমাজে এখন ডোমার আদর আরও বাড়িতেছে ? হে ঝাগ্লের হে জ্লায়ের বন্ধু, হে আর্য্যান্তক, আমাদিগকে তুমি বলিয়া দাও কেন সহস্র সহস্র বংসর প্রস্নে আমাদিগের পর্ব্ব-প্রকৃষ্ণণ অগ্নিকে সমাদর করিয়া অগ্নির ক্রব করিতেন। করেদ বলিলেন, করেদ বলিতেছেন, এবং করেদ আমাদিগের পত্র পৌর্দিগকেও বলিবেন, 'অকারণ অগ্নিপ্রজা হয় নাই। অধিব সঙ্গে বন্ধের যোগ আছে। ঈশ্বর সক্রোপী, হাতরাং তিনি অগ্নিরাপী।" তোমরা সকলেই জান ভতাশনের গ্রাসে সক্রেজ দুড় হয়। এই দুহন করিবরে শুক্তি অগ্নিকাহার নিকটে ল'ভ করে ? যিনি সকল শভির মল শক্তি সেই সর্মাতিমান ব্যারে নিকটে অগ্নিএই দাহিকা শক্তিলাভ করে। অগির মল শক্তি ব্রহ্মশক্তি। অগির উপরে জ্ঞালন বন্ধা, অধিব ভিতৰে জলেন বন্ধ। সেই আলাশকি অধিব ভিতরে বাহিরে আপনার আও্টা ক্ষমতা প্রকাশ করেন। আলাপ্তি জগছননী এই অধিপ্তি গারা কত কার্যা সম্প্রাক কবিষ্টাটোডেলে

এই অথি গার: মনুষা স্মাজের কও প্রকার উপকার চইতেছে অথ্য স্থানের: তাহা পর্যাবেক্ষণ এবং আলোচনা করিতেন: ইংগদিগের সময়ে পুতুল পুজা অথ্যা পৌত-লিক্তার প্রায়ুভীব হয় নুষ্টে: ইংগারা পাভাবিক বস্থ সকলের মধ্যে ঈশবের শক্তি ও অতুল মহিমা দেখিয়া পভাবের স্বব ভূতি এথবা স্বভাব পূজা করিতেন। স্বভাবের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরের অপার জ্ঞান কৌশল ও অসীম মহিমা দেখিয়া বিদ্যোপর হইতেন। যথন তাঁহারা দেখিতেন এই এক অগ্নিনা স্থানে বিস্তুত হইয়া এবং নানারূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকারে জগতের হিতসাধন করিতেছে তথন ভাঁহারা একেবারে চমংকত এবং ক্তভ্রতাভরে অবনত হইয়া এই অগ্নির ৩ব করিছেন। তাঁহারা দেখিতেন এই অগ্নি আকাশে প্রচাড় প্রবাস আকারে জীবের হিডের জন্স পৃথিবীর দশ দিকে তেও ও উতাপ বিফীর্থ হবিতেছে মেছের মধ্যে বিচ্যালের থাকার ধারণ করিতেছে: আকাশ হইতে প্রথি-ৰীতে নামণ লগতের বাটীতে এট ছাল লাভার ধারণ করিছাবলে দ্রব্য সকল পার করে, তাও হাতে প্রদীপের আর্কার পারণ কবিয়া গৃহস্তকৈ অল্কার ও নানা প্রকার বিপদ : ইতে বজা করে: এই অি গ্রিবের কাছে উত্তাপ দানে 🗈 ৬র কঠোরতা ভাস করে: এই অগ্নি চত্দিকের ৰায় ১৯৬৯ কবিষ্ঠা বিবিধ রোগ এবং প্রতিগন্ধ নর করে। .aB আলি প্রাণ্ড কট্টা উদার্থীন পরিবাজক সন্নাদী**লিগকে** नामः श्रीकार दिश्व ७ दिश्य **कह मकल हट्रेट दक्क करत**।

সূর্ণ, ব্যানপূর্ণ এরবেয়র মধ্যে ধ্যান যোগী একাকী ধ্যান সম্মাধিতে নিয়াও হইলেন, তথন ভগবস্তক্ত থোগী একবার বিশ্বাস ও চন্দ্রসূত্রকারনে রক্ষের পানে তাকাইলেন, চারি- দিকে হিংশ্র জন্তাদিগের ভক্তন গক্তনে বন প্রভিঞ্চনিত, সেই
অবস্থার অসহার যোগী একের দিকে ভাকাইয়া রহিলেন,
বিগদভন্তন যোগেখর, ভক্তবংসল ভগবান ভগবড়ক্তকে বলিলেন "ভূমি নিডিছ মনে ধ্যান কর, অধি ভোমাকে বাঁচাইবে,
অধি ভোমার যোগাসনের চারিদিকে প্রদালক করিয়া ভোমার
সমূদ্য শক্তদিগকে দূর করিয়া ভোমাকে বাঁচাইবে। এই
কথা ভনিয়া যোগী ভক্তক গঠ আহরণ করিয়া ভাঁহার যোগাদ্ সমূদ্য ভাগিক অধি আলাইলেন। জলস্ত অধি প্রবশ্ব প্রস্তা ইয়া ভাঁহার আগ্রমের কুশণ রক্তা করিভে লাগিল।
অধির মুখ ব্যাদান দেখিয়া ব্যাঘ্র স্বপ্র প্রভৃতি চুরন্ত হিংক্র ভন্ত স্কলি দুরে চলিয়া গোগ্র স্বাধ্র কুশ্ব ব্যার স্বাদ্র করিব।

ভয়ানক বিপদসভূল অরণ্যের মধ্যে অধিই একমাত্র সহায়, সেই বিজন্য স্থানে বিপন্নব্যক্তির পক্ষে অধিই বিপদভঞ্জন হরির একমাত্র প্রতিনিধি। সেই অবস্থার যোগী সন্ন্যাসী তপাধী সীর সীয় আশ্রমের চারিদিকে অধি প্রক্তনিত করিয়া নানা প্রকার বিপদের মুধে ধ্যানস্থ হইয়া অনায়াসে নির্ভর এবং নিশ্চিত্র মনে দিন যাপন করেন। অধির এ সকল উপকার দেখিয়া প্রাচীন ক্ষিণণ বলিলেন, 'হে অধি, ভূমি জীবের প্রমোপকারী বস্তু, ভূমি শ্রেষ্ঠ, ভূমি মহং, ভূমি গৃহত্বের গৃহহে অন প্রিপাক কর, ভূমি আকাশে স্থ্যের আকার ধারণ করিয়া আ্যাদিপকে আলোক এবং উত্তাপ দান কর, ভূমিই মেত্মশ্রার মধ্যে বিভূম হইয়া ক্রীড়া কর, ভূমি রাত্রে

গৃহে প্রকীপের আলোক হইয়া মন্তব্য সকলকে অরকার ও নানা বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

জানীরা জিল্লাসা করিতে পারেন, যখন অগ্নিকে তৃমি বলিয়া সংস্থাধন করা হইল, তখন তো অগ্নিকে দেবতা, অথবা একজন প্রুষ বা ব্যক্তি মনে করা হইল। আর্য্যসন্থানেরা অগ্নিকে কেন তৃমি বলিয়া সংস্থাধন করিলেন ? অগ্নি কি দেবতা ? ব্যাহারা অলক্ষার শাস্ত জানেন তাহারা এই প্রশ্নের এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারেন। অলক্ষার শাস্তানুসারে ভাবুক এবং কবিরা জড় বস্তকেও সময়ে সময়ের কবিরা প্রুষ বলিয়া সংস্থাধন করেন। ক্রেদের সময়ের কবিরা থবন অগ্রি নানা প্রকার উপকারিতা এবং ক্রমতা দর্শন করিয়া তাহার স্থব করিতে লাগিলেন, এবং অন্তর্গানের সহিত অগ্নির মহিমা কীন্তন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেই কেই অগ্নিকে দেবতা জনেন তাহার পূজাও করিতে লাগিলেন।

আমরা অধিকীয় এক্ষের উপাসক, হুতরাং অধিকে দেবতঃ
বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব; কিন্তু কবিদিগের
স্থায় অলস্কারের অনুরোধে অধিকে চুমি বলিলে আমরা ভাহার
আপাত্তি করিতে পারি না। যাহারা বলে অধি এক্ষ ভাহার
এমাক; আবার যাহারা বলে এক্ষের সঙ্গে অধির কোন
থোগ নাই ভাহারাও এমাক। আমাদিগকে এই উভয় এম

পরিত্যার কবিষা সতা পথ অবলম্বন করিতে হইবে। **আমর**। ভিত্তির সহিত সরল অভুরে ধীকার করিব, অগ্নির ভিতরে ধে শক্তি তাহা ব্রহ্মশক্তি। অধিশক্তির ভিতরে অধির স্রষ্টা বক্ষক ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপুরুষকে আমর৷ অগ্নিমধ্যে উপলব্ধি করিয়া ত্মি বলিয়া সম্বোধন করি ৷ সেই ব্রহ্মপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা অগ্নির মধ্যস্থ অগ্নির প্রাণ, ব্রদ্ধকে তুমি বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি, "হে অগ্নি, ভোমার ভিতরে জলত ব্রহ্মপুরুষ বসিয়া আচেন।"

এই যে তুমি সম্বোধন ইহাতে কলনা কিন্তা অলঙ্কার নাই। প্রথম তমি কবিতার তমি। অলম্বার শাস্ত্র মতে প্রথম ভাবে অভিকে তুমি বলাও অন্তায় নহে। কিয় শেষোক্ত ভাবে যে অগ্নিকে তুমি বলা তাহা কল্পনা কিছা ক্ষিত: নছে। খ্যুন প্রাচীন আর্য্য স্থাদশী ভক্ষজগণ অধিও মধ্যে প্রথম কবিষ্য এক নিরাকার জনত্ব অধিসরূপ তথ্যকে দৌখালন, তথন তাঁগার৷ সেই অধির অন্তরম্ব ভ্রম্বে বলি-লেন, "হে অগির অগি, ডমিই অগির দাহিকা শক্তির ফুল শক্তি, তুমিই অগ্নিকে মহং ও ক্ষমতাশালী করিয়াছ, অভএৰ ভোমাকে নমস্বার করি।"

অখির মধ্যে এই জলন্ত ব্রহ্মকে না দেখিলে আর্থ্য সন্তা-নেরা ছোম এবং অগ্রিছোত ব্রভাদি অনুষ্ঠান করিয়া অগিকে এত বাডাইতেন ন্: প্রস্কাবান আর্য্যগণ ব্রহ্মার মধ্যে ব্রহ্মকে

না দেখিলে কলাচ রক্ষার এত গৌরব রুদ্ধি করিতেন না। অনেকে এহাদিগের গড়ভাব বুঝিতে না পারিয়া অন্নিকে রক্ষ্ণান করে করিয়া অনিক রক্ষ্ণান করে করিয়াছে। বিক্র রক্ষরাদীরা ছানেন সেই সর্পান্ধার সর্পানার বন্ধের ক্রোড়েই রক্ষা আনিত, সেই নিত্য অন্নিমর পররক্ষের হস্তে সাকার অন্নি বিরত। অন্নি ইইতে অন্নিক্তা, অন্নি এই, অন্নিরক্ষক রক্ষকে বিক্রিক করা শ্যা না।

ভোমরা অনেকেই অগ্নির প্রকান্ত বল দেখিয়াছ। ধধন আগ্নি দাবানলের আকার ধারণ করিয়া বড় বড় বুক্ত সকল ভক্ষণ করে এবং বিতীণ অরণ্য সকল ভক্ষা করিয়া ফেনে, অথবা অগ্নি ধবন সহল্র সহল্র ভঙ্গীলিকাদি পরিপূর্ণ এমে কিয়া নগর ভক্ষা করিয়া ফেলে ভবন অগ্নি এই আক্রয়া ক্ষমভা করে গুলু রক্ষণান্তি ভিন্ন অগ্নির স্বতর কোন ক্ষমভানান । প্রাচীন আগা হিন্দুগ্ল অগ্নির মধ্যে বজন-শান্তর ব্যাপার সকল দেখিয়া অগ্নির এত মাহাজ্মা বল্না করিয়াছেন।

হিশ্বদের পর এখন নববিধান আবিভূতি হইয়াছে।
নববিধানালিত সাধকেরাও এখন অগ্রির মধ্যে অগ্রির ঈশ্বর
রক্ষকে দর্শন করিয়া, হোমের ভিতরে হোমের ঈশ্বরকে
নিরীক্ষণ করিয়া এই সভাতম উনবিংশ শতাকীতে অগ্নিহোত্রী
হইবেন। যথন আমহা অগ্নিজালিব, তথন ব্রহ্মকে সম্বোধন
করিয়া বনিব, হিল আগ্রির অগ্নি, জলত ঈশ্বর, ভূমি আবার

অধির মধ্যে আসিরা আমাদিগকে দর্শন দাও।" "জলে হরি, জলে হরি, অনলে অনিলে হরি" এ সকল কথা বলিয়া আমরা সঙ্গীত করি, কিন্তু এখন পর্যান্ত আমরা জলে কিন্তা অনলে হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জন্স তেমন কোন সাধন ত্রত অবলহন করি নাই। এই নব হোমাধির মধ্যে আমরা জলস্ত অধি স্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিব।

প্রাচীন অগ্নি প্রজার দিন চলিয়া গিয়াছে । এখন অগিকে কেছ ইম্পুৰ বলিবে না। পৌত্লিকদিগের রঞাকে ভেদ कतिया अथन तरु के जेरलन । उक्त वरु विधानन, "८१ उक्त-ভুক্ত নুববিধানবাদীগণ, আমি অগ্নির দেবতা, আমি সেই এক প্রভন নিরাকার নির্শিকার জ্লম্ব পুরুষ, অগ্নির মধ্যে তোমর। আমাকে দর্শন করিয়া আমার প্রজা করিয়া গুজ ও প্রথী হও 🖰 জনত জনলের ভিতরে জনত এফকে দর্শন কর। এগ্রশক্তিতে অগ্নি এত তেজ দেখাইতেছে। জড় অগ্নির মধ্যে চৈত্তময় মহাপ্রভাবিরাজ করিতেছেন। পৌতলিক চক্ষ জড় ব্রহ্মাকে দেখে, জানী ত্রাহ্ম জড় অগ্রির মধ্যে চিল্লয় ত্রহ্নকে দেখেন। চিন্নয় জীবাত্মা জড় বস্তুর আবরণ ভেদ করিয়া ভাহার অভাতরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মক্রোড অথবা দেবাগ্র লাভ করে। যদিও অগ্নি অচেডন বস্থ, কিন্তু তন্মধ্যে জলন্ত পারন ক্তপ জাত্রং ঈশ্বর অধিঠান করিভেছেন। এই জ্ঞাহোস প্রশংসনীয়--্রে হোমে ত্রন্দের সঙ্গে ত্রন্দার যোগ হয়।

জীবন মরণে এবং নানা অবস্থায় অগ্নি আমাদিগের

উপকারী বন্ধ। মৃত্যুর পর অধি আমাদের শেষ সংকার করে। যথন আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্ত পর-লোকে, অনুত্র্যার শান্তিগৃতে চলিয়া যার তথন অধি মত দেহের সংকার করে। মৃত্যুর পরে তেঃ অধি মৃত দেহের সংকার করিবেই, এখন শারীর থাকিতে থাকিতে শারীরের ভীবিতাবস্থয় হোমাধি স্থারা শারীরের সংকার কর। জলস্ত বৈরাগারূপ প্রচণ্ড হোমাধি জালিয়া তথ্যধ্যে যড়বিপু সহ দেহ দহন কর।

ছে প্রাচীন অগ্নিচাহাতীগণ, হে প্রাচীন যোগী ক্ষিপ্প,
আমরা হোমাথি ছারা আমাদিগের অশুদ্ধ তরু ত্যা করিছে
ভগবানের কপাবলে আবার ভাগবতী তরু লাভ করিতে অভিলাব করি, আশনারা সকলে অরুমতি ও সং প্রমণ্য দিন ।
অপেনারা উংক্ট দুউাত দেখাইয়া গিছাছেন, আমরা কৃতভ্
ক্রান্থ এবং নিনীত অনুরে আপেনাদিগকে নমন্তার কবির এই নববিবানের রাজ্মানিরে আধ্যাত্মিক হোমাথি আলিলাম।
ইহার মধ্যে আমরা মনের বিবিধ জ্ঞাল ও ষড়রিপু নিক্ষেপ কারব। এই অগ্নির প্রভাবে আমাদিগের মনের ভিতর হইছে সকল প্রকার বৃঞ্চি, ক্রাসনা, অবিহাস, নারিকভা সম্প্রদ্ধ হইয়া ভ্যা হইয়া যাইবে। আমরা বাঁচিছা থাকিতে আকিতে এই স্বর্গীয় চিভারোহণ করিয়া পুড়িয়া মরি, পরে মৃত্যুঞ্জ মহাদেব তাঁহার মৃত্যুঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া আমবা তত্তাগ, স্বাধতাগ করিলাম, অগ্নিশিবার নিকটে যথন দ্যাময় প্রভু এই সংবাদ পাইবেন তথন স্বর্গ হইছে পূস্পর্থী হইবে। আমাদের পাপ জীবনের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া মৃত্যুগর বসদেশে আসিয়া আবার মৃত্যুকে সংহার করিয়া নতন জীবন বাহির করিবেন। বড়রিপুময় পুরাতন জীবি শীবি তত্ব বিনঠ না হইলে ন্তন ভাগবতী তত্বাভ করে যায় না। হে পুরাতন রাজ, তুমি একবার রুদ্ধের প্রায়েক পুরিষ্ঠান করে বিলা না মরিলে নবজীবন লাভ করিয়া ওঁটোর কপারম আসাদন করিতে পারিবে না। অতএব জলছ বৈরাগানেলরপ নতন হোমাঘি আলিয়া আপনার কলুমিত শুরীর মনকে দহন ও শোধন কর এবং কপাসিক্ ইম্বরের কপার্যাণ ন্তন জীবন লাভ করিয়া নববিধানের মহিসা মহীয়ান্কর।

## জলসংস্কার।

রবিবার ৬ই আষাঢ়, ১৮০৩ শক ; ১৯শে জুন ১৮৮১।

উত্তপ্ত হিত্তান কভাবত: আনপ্রির। যে প্রাদেশে কর্যোর নাম অগ্নি, সে প্রাদেশে কোটি কোটি লোক যে নদীর দিকে ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যেখানে প্রচণ্ড কর্যোর উত্তাপে লোক অস্থির হয়, সেধানকার লোকেরা নিশুষ্ট ভলের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। যেখানে নিষ্কুত অগ্নি বর্কুণ হইতেছে, দেখানে বারি বর্গণ কেন না প্রার্থনার বস্তু হইবে।
যাহারা প্রথম রৌদে কট্ট পাইতেছে এবং থাহারা পিপানায়
ভাষকঠ, তাহারা জলের মহিমা ও আগর জানে। এই জন্তু
হিন্দুর বীণা ইন্দের মহিমা অথবা বৃত্তির দেবতার ওণাগান
করিয়াছে। এই জন্তু কপেদ ব্যুণের প্রতি সূব স্থাতি
কবিয়াছে।

এ দেশের লোক চিরকাল প্রস্তির ভিতরে জলের মহিমা দেখিরা বিমোহিত হইয়াছে। নরনারী সকলেই বিলক্ষণরপে জলের মাহায়া অবগত আছে। হিন্দুকে আবার স্নান অবগাহন শিক্ষা দিবে কে 

ত্ব বিল্লাতা রৌলে চিরক্জজরিত, এবং নিতালান অবগাহন ভিন্ন যে হিন্দু সুস্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে কি আবার জলাভিষেক শিক্ষা দিতে হয় 

ত্ব সহল্র বংসর পুর্কে মহযি ঈশা জনের বারা জলাভিষিক 
ইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিষেক্রীতি যে কেবল য়িহনী 
দেশে প্রবৃত্তি ও প্রচলিত ইইয়াছিল তাহা নহে; ইহা 

সহল্র বংসর পুর্কে প্রাচীন আখ্য যোগী ক্ষিদিগের 
মধ্যে প্রবৃত্তি ছিল।

বে সকল হিন্দু গলালানের এত মাহাজ্ম বর্ণনা করিয়াছেন, ভাঁহার। বিলক্ষণরপে অভিবেচকর তক্ত জানিতেন। এই জলাভিষে হবাসনা হি পুঞ্লয়ের স্বাভাবিক উজুসা। অতএব অভিবেচ বীতিকে আমরা বিজাতীয় বলিতে পারি না। এই রীতি অক্ত দেশ হইতে ভাইতবর্ধে আনীত হয় নাই; কিন্তু

এই অভিষেক হিল্পাতির প্রাচীন রীতি ও দেশাচার। এই পুনঃদীপন বারা আন্যাদিগের ধ্রুপ্রযদিপের প্রাচীন সদ্রুঠানকে আহুনিক নব্ধিধনে স্থান্দান করা ইইল।

প্রায় তৃই সহত্র বংসর পূর্কো ঈশার পবিত্র জলাভিষেক হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি সহত্র বংসর পূর্কে ঋরেকে পরিত্র জলের হুর হৃতি লিপিবক হইয়াছিল: নরবিধানবাদী-দিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, ওতরাং ক্রেদ এবং গ্রীষ্টবেদ উভয়ই নরবিধানবাদীদিগের সম্পতি। ভারতবর্ষে প্রায় সর্কাত্র পরিত্র স্লানবিধি প্রচলিত। যেমন এই দেশে গঙ্গালান পরিত্র অনুষ্ঠান, সেইরপ প্রার ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নগতে হানও পরিত্র। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্দিগের নিকটে পরিত্র, এবং হাহার। প্রকৃত হিন্দু হাহার। এ সকল নদী হরণ ও সাধন করিছা পরিত্র সান হারা আপনাকে শুদ্ধ করেন।

ভারতবর্ষে নদীর অভাব নাই, ভারতবর্ষমণ নদী। ভারত-বর্ষের পূর্ব্ব পশ্ম উত্তর দক্ষিণ নদীতে বিভক্। কর্যোতাপে উত্তপ্ত ভারতবর্ষে রাশি রাশি জলের প্রয়োজন, এই জন্তু বিধি নিজেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারতে প্রত্ন পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতেছেন। এই জন্তই ভারতের আকাশ বর্ষাকালে সর্কলা মেশে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাচীন আর্থাপণ এই জলের নাম জীবন ব্যবিশ গিরুছেন। বাস্তবিক ঞ্চল আমাদিণের প্রমোপকারী প্রাণের বন্ধু। জল ছিন্ন
ভাবন ধারণ করা অসপ্তব। এই জল আমাদিণের আহারের
সামগ্রী সকল প্রস্থত করে, এই জল আমাদিণের পিপাসা
নিবারণ করে, এই জল আমাদিণের গাত্র প্রজালন করে,
এই জলে আমরা সান অবগাহন করিয়া শহীর শীতল করি।
পে জলের নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি, সেই
জলের পক্ষপাতী হুইয়। তাহার মাহায়্য বর্ণনা করা কিছুই
আংক্যানহে।

হে নরবিধানভূক্ত রাহ্ম, ভূমি দুচ্রপে বিশ্বাস কর যে ভোমার রক্ষ সক্ষর্যাপী, তবে ভূমি কোন মুখে বলিবে যে জলে রক্ষ নাই। যে জলের এত গুল. যে জলের এত মহিমা, যে জলে আমাদিগের দেহতদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপামানির্বৃত্তি এবং ফুচারুরপে বাণিজা ব্যাপার নিম্পন্ন হয়, সেই জলকে কি আমরা অবলে। করিতে পারি গুপ্রাচীন আর্য্য কবি এবং যোগী ক্ষিণেশ ধখন জলের আশাহ্য ক্ষমতা এবং প্রভাপ দেখিলেন, যথন তাঁহার। দেখিলেন আকাশ হইতে জল রষ্টি-বিশ্রুরপে উত্তর্জ মুমিখণ্ডের উপরে পড়িয়া উন্সরা ভূমিকে সম্প্রপ্রেণ উর্ব্যা করিতেছে, নদীসকলকে বন্ধিত ও প্রবল্ভর, রূপে বেগবতী করিতেছে, গুরুত্বদিপের ভড়াগ, সরোবর, দীছিকা প্রভৃতি পরিশূর্ণ করিভেছে, নানা প্রকারে প্রভাপন্তর হিত্যাধন করিভেছে, ত্বন তাঁহারা জলকে আত্যন্ত মহা মনে করিছা জলের উপরে দেবত আবেরেপ করিলেন। ভাগের।

জনের একটা অধিচাতী দেবতা কলনা কারলেন এবং মনে করিতেন মেই কেবতা প্রসায় হইয়া রুপ্তির আকারে গৃহস্থ-দিলের মনোবাস্তাপ্ত করেন।

আকাশ হইতে পড়িল রাই, ইইল ধান্যের স্কৃষ্টি। তথুজ্ঞ বাজি জানেন, আকাশ হইতে যত কোটি জল পড়িল তভগুলি মাহর পড়িল, রাইবিন্ত্র আকারে ভভগুলি মুক্তা পড়িল। ধাত্তবন্ধু রাই, ধাতা পোষণ করিছা পাথবাকে প্রভ্রমনে ধনী করে। এই রাই অথবা জল থামাদিগের দেশে যে কেবল শন্ত উংপাদন করে তাহা নহে, জল আবার আমাদিগেকে বিশ্ব করে, আমাদিগের অল প্রথম করে, আমাদিগের অল প্রথম করে, জ্ঞাল পারকার করে, গাহিত্তিক করে। হে রাই, ভূমি ল্বধার অল স্কান করিলে আবার পিপানার কল ভূমি বর্ষণ করিলে। জলের কতাও প্রক্রিয়ার বলা যায়না।

ভল ভিন হিলু কোন মতে শুদ্ধ হইতে পারেন না। ভল ছারা গান জন না করিলে সাহিক হিলু মনের আনন্দে রাজ্য করিতে পারেন না। ভালরপে জল ছারা গান প্রকালন না করিলে হিশুর শরারে হুড্ডা ও মলিনতা অফুচ্ড হয়; এই জয় প্রচায় হইবা মাত্র সহপ্র সহপ্র হিলু নরনারী গছালনে করেন। কি বারাণসাঁ, কি প্রয়াগ, কি কলিকাতার গছাতারে যদি প্রভাগলো যাও ভাহা হইলে দেখিতে পাহরে, গছার উভয় পার্বে সহপ্র সহপ্র হিলু অগাধ ভক্তি এবং মহা আনন্দের সহিত গছালান করিতেছে। ভাহাদিগের কেমন

ভিক্তির উজ্বাস ! কত কর কৃতির ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হয়, এবং প্রাতঃকালে গলা কেমন আশ ব্য ধছস্থানের আকার ধারণ করে!

গদাতীরবাসী, গদাতীরবাসিনী হিল্পণ নিতা গদালান করাকে একটা মহাপ্রাথত মনে করেন। হিল্পাথে গদার করাকে একটা মহাপ্রাথত মনে করেন। হিল্পাথে গদার কর মহাজ্য বণিত হইয়াছে। গদাতীরবাসী হিল্পারবারস্থ বালক বালিকা সুবক সুবতী, বৃদ্ধ বুলা, সকলেই গদালান করে। প্রকৃত হিল্ মনে করেন গদালান বারা থেমন গাত্রমালি হয়। বাজ্যবিক জলকে প্রিল্ মনে করা হিল্ব পাভাবিক ভাব। যতরাং জহন নদীতে স্থান জলাভিব্যকের শত শত বংসর প্রেল্পানীন হিল্পণ জলাভিয়েকের প্রিল্ভ: স্বদ্ধম করিয়াছিলেন।

কোটি কোটি হিন্দু বিখাস করিতেন, গল্পায়ান ভিত্ত ধ্যমন উওপ্ত ও মলিন শ্রীর শীতল এবং নিছল হয় না, সেইরপ্র মনের পাপে হ্যেও ধায় না। ভাহারা সরলাভ্যকরের বিধাস করিতেন, গল্পজনাভিষেকে পাপের আগুন নিজ্পল হয়। এর জল্প হিন্দুগারে অভিযেকের মঙ্গাদি লিপিবন্ধ হইয়াছে। কিছা হে বংগ্রুক্ত, তুমি জান বাস্ত্রবিক জলেতে এমন কোন গুণ নাই খ্যোতে মনের বিকার দর হইতে পাবে, চবে ভলাভিষেক হারা কিরপে পাপ প্রক্ষালিত হইয়ানব ভীবনের স্কার ইউতে পারে হু ভোগরা সকলেই জান, সহা ভগবান ভীবের একমাত্র পরিভাগে, তবে জল হারা কিরপে পরিভাগে

ছইতে পাবে ৭ তৎপর এণ এফাজের। বলেন 'জল দারা গারন্তলি হয়, সভা হার: চিত্তলি হয় <sup>1</sup> অতএব অসাধারণ বিবাস ও ভক্তিন্যনে যদি জলের মধ্যে সেই সভাপরপ এফাঙপভিকে দেখিতে পাও, তবে জনাভিষেক দারা নিশুষ্ট চিত্তপ্রক্তিব।

তে এডাভাজ, খদি তৃষি প্রতিদিন স্নানের সময় জলের মধ্যে সেই ভজ্জনরকমলবাসিনী কমলা, জননী লক্ষীদেবী, মা র্যান্তেরবাকৈ দেখিতে পাও তবে তোমার স্নান কেবল শারীরিক স্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান স্বাপ্রিপ, নব ভাষনপ্রদা জলাভিষেক হইবে । সেই জল স্পর্শ করিবার সময় তোমার মনে হইবে যেন তৃমি কি এক অপুকা স্বর্গায় পদার্থ স্প্রান্থ বিরাজ করিতেছেন। সেই স্ক্রিয়াপিনী ব্রহ্মান্তর্যার অন্তর্ভ তেনাড় মধ্যেও প্রসারিত বহিষ্যান্ত। বিশ্বাসী হিন্নুগ্র গভার মধ্যে সেই জ্যোড়ের আভাস পাইয়া গল্পকেই মারালিয়া সংগ্রাবন করেন।

চেভ্ৰু, নিছল পুৰ্বিমারাতে যদি কখনও গদায় বেডা-ইয়াথাক, ভাগা গটলে গদার আপ্তা শোভা দেখিয়া অবশ্যই বলিয়া থাকিবে, মা ভ্ৰনমোহিনী ব্ৰহ্মাণ্ডেশ্বী গদাব বক্ষে বসিয়া কি জন্মব লীলা প্ৰকাশ কবিতেছেল! ভক্ত পেখিছে পান, গেমন এক দিকে আকোনের পুর্বিশ্বে ছোমিলা গদাব বক্ষে প্রতিবিশ্বিত গ্রহাছে, তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান হরির মুখচন্দের মধুর হাস্যা গলাকে আরও ফুশোভিত কবিয়াছে। "জলে গ্রীর, স্থলে হবি, অনলে অনিলে হবি," হে ভত্তগণ, ভোগরা নগরে নগরে পথে পথে এই সঙ্গীত করিয়া বেডাইয়া থাক: কিন্তু ভোমরা যথার্থ বল দেখি, তোমরা কি বাজবিক জলের মধ্যে হরিকে দেখিবছে, তোমবঃ কি নদী বক্ষে কম্লের মধ্যে সেই মা লন্ধী মহাদেবীকে দেখিয়াছ গ জল সেই বিরজননীর প্রেমজলের প্রতিনিধি, জল রলম্য। রক্ষ ছাড়া ছল থাকিতে পারে না। জলের মধ্যে রক্ষশক্তি, জলের উপরে ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ। বহুকাল পর্কো উপনিষদে আমরা এই প্রোক পাঠ করিয়াছি "যে। (मरवाभरक्षी (याभ्रथ्म, रमा विश्वः कृतनमाविरवन्।" "एम (मवर्का অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়: আছেন।" ইহাতে বিলক্ষণকপে প্রতিপর হইতেছে যে প্রাচীন আধ্যের। জলের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিতেন। স্বতরাং জন্ম নদীতে উশার জলাভিষেক, এবং গছানদীতে মুনি ক্ষিদিপের স্থান বিধির মিলন হইল ৷ গছাও জউন ডুই ভগীর মিলন হইল। প্রয়তন হিল ক্ষিগ্ণ এবং যিল্টী ক্ষি গ্রীষ্ট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি বভ্রমান, এই সভাের সাক্ষ্যদান করিলেন। পূর্ব্যকার হিলুসাধকগণ গল্পাতে অব-গাহন করিয়া বলিলেন, জলে ত্রহ্ম : ঈশাও জটুন নদীর জলে নামিয়া বলিলেন, এই জলে আমার স্বৰ্গন্ত পিড়া এবং জাঁচার প্ৰিত্ৰান্ত আৰিভতি :

ব্রমান সময়ের নববিধানভক্ত ত্রান্ধেরাও জলাভিষিক হইয়া, অভিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সভাের সাক্ষাদান করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ত্রাহ্মগণ, তোমরা চিরকাল জলের মাহাজ্য গলে কর। ধেমন তেমেরা জল দারো শরীরকে মলাংক্ত করিবে, তেমনি জলের মধ্যে হরি বর্ত্মান আছেন, এই সভ্যে বিশ্বাস কবিয়া জলাভিষেকের সঙ্গে সংস্কৃতির ৩% কবিবে। হবিবিহীন জলে নিবীখৰ জলে কখনও তোমৰা স্থান কবিও না. হবিবিহীন জল কথন্ত ভোম্বা পান কবিত্ন না। জলাভিষেক মহ গারা ভোমরা জলকে আগে হরিম্য করিয়া লইবে, অর্থাং জলের মধ্যে হরিকে বন্ধমান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিত্র জলে আপনার শরার মনকে ধৌত ও পরিস্কৃত করিবে। প্রতি-দিন তোমরা ভ্রম্মণ্ডলে মান করিবে। তোমরা অবিধাসীদিপের হায় একদিনও এই গলাজলকে ঈশব্ববিহীন সামাত্র আল মনে করিও না। ব্রফ্রবিখীন সামাত্র জলে একদিনও ভোমরা স্নাম করিও না। তোমরা ব্রহ্মসন্থান, তোমরা দ্বিজ, ভোমরা বিপ্র, ভোমরা জলমতে দাক্ষিত: এতরাং ভোমাদিগের নিভামাম নিভা প্ৰিত্ৰ অভিষেকে প্রিণত ইইবে। ঈশুর ভোমাদিগকে উংহার পূণ্যময় মধুময় সরোবরে জান করিতে বলিয়াছেন।

হিল্ছান নান। প্রকার পাপতাপে দাপ্রশিরা ইইয়াছে, এই প্রকার পবিত জলাভিবেক ভিন্ন হিল্ছানের পাপসভাপ দ্ব হইবে না। বধন পাপসভাপ্ত হিল্ছান ঈহরের পূণ্য-সাগরে প্রেম্মাগরে, জ্ঞানসাগরে শাভিষাগরে অভিযিক্ত হইরা

উ।ঠবে, ওখন চিল্ভানের পাপজাল। নিকাণ হইবে । ধেমন বাহিরের নিম্ন জ্লে ড্র দিয়া আমাদিদের শ্রীর প্রিষ্ণুত হইয়াউঠে, তেম্নি আমাদিগের আজা এলসমূহে হব দিয়া পাপন্ত, মল্মিড হইয়া উঠে। যথাই গলাভিয়েক ভিন্ন পার্বত: এবং শাহি মাই ব

গ্রুছে প্রস্পরের মধ্যে বিষ্ক্তি অশ্যন্তি, প্রিবারে পরিবারে ারবাদ অশাতি, এটেম এটেম বিবাদ, নগরে নগরে বিবাদ, দেশে দেশে বিবাদ, জাভিতে জাভিতে বিবাদ, যাত্র কল্ছ। অভএব সকলে প্রেম্টেল মালেগ, শাভিং শাভিং শাভিং বলিয়া তথেরে শাহি সংবে অবল্ডেন করা: প্রিবীর সম্ভূতশাতি কলং নিস্তাণ গ্রহার, এবং ধরাতলে প্রেমরাজ্য শান্তিরাজ্য অবতীন হুইবে। অশান্ত মানবপ্রিবার প্রশান্ত হুইবে। আর কেহুই অশাচিত্র তার মক্তামতে ধারিকা প্রাণ হারাইও না, সকলে মেনিয়ে কথাৰ মালাপা**ৰ মনীন ব্যাহণে প্ৰবেশ** করা: নেগানে ভাক মান বছল ইবকাল প্রকালে অবার আনন্দ ও এখনাতি স্ভোগ কর ৷ এলাভিষেক ভিন্ন নবজাবনের স্কার হয় না। দ্রামায়ি ভার। পাপে বিক্ত প্রাভুন ভার্ শীৰ মন্যালন হট্যা ভাষে প্রিশত হয়, সেই ভাষের উপরে ধ্যুৰ প্ৰেৰ কগাৰাৱি বুগুৰ হয়, ভালাৱ মধা ছইটে নতন বিজ্ঞান্ত টান্ত হয়। **অভ্তাপাহিতে পাপপ্রতি স**কল ভাষ্টালত হয়, পরে ঐথারের ক্পাভিষেক হার সেই ভারীভত ম্বাষ্ট্র ভিতর গ্রীতে ভিতাজাল প্রাচিত্র হয

## অবভারবাদ।

द्राविदाद ५०३ जागाः , ५००० मा ३ , २७८म जुन ५७७५ ।

িশ্বং এর মধ্যে থব তারবাদ আছে । এইপ্রথের মধ্যেও থবত রগদ আছে । পৃথিবার আবিকাশে লোক অবভারবাদ। যে রফা হ্লম, মহান, যিনি আবনার মহিনাতে আবান প্রভাবে পিতি করেন গাহাকে মহেষ পাকার করিল ; কিছে ভাগতে মানেকের সকল পুরা শাহি ইইল না, তাহাতে মানেকেভবের সকল অভাব মেচিন হইল না, তাহাতে মানেকেভবের সকল অভাব মেচিন হইল না, তাহাতে মানেকেভবা কাহেবপ্রে প্রাণ্টান করিল, হে প্রমাজ্বা হিহুমে মহান হয়ব, যান তুলি কাবের পার হলে থাকিবে, তবে আবির পার হলে থাকিবে হর্ম মানেক মৃত্যু হ প্রস্থানে প্রত্যাব অদশনে যে মানবাল ভ্যানক মৃত্যু হ প্রস্থানে প্রত্যাব অদশনে যে মানবাল ভ্যানক মৃত্যু হ প্রস্থানে প্রত্যাব অদশনে যে মানবাল ভ্যানক মৃত্যু হ প্রস্থানে প্রত্যাব ক্ষিত্র হবে ভ্যবন, হাম থবাটার হবে গ্রাম হব্ম হাম হবে তে ভ্রবন, হাম থবাটার হবে গ্রাম হব্ম হাম হবে তে ভ্রবন, হাম থবাটার হবে গ্রাম হব্যু হাম হবে প্রস্থানিত হবে।

গুংখী মানবজাতির এই কাতর প্রাথনা কমিয়া জীবের
সংখ্যারী ভগবান আপানার দ্যাকে সচ্চে লইয়া, প্রেমপক
বিশ্বার করিতে করিতে ধরাধানে অবতরণ করিলোন। কিছ এর অবতরণ গুই প্রকার। এক ইবরের নিজের প্রকাশ,
জিতীয় গালের প্রের প্রকাশ। হিপ্তার্থ আনেক অবতার,
রীষ্ট্রার একী অবতার। পুক্লিকে যে সকল ধ্য প্রবৃত্তি এবং প্রচাত এবং প্রভিত্তি এবং প্রচাত এবং প্রভিত্তি এবং গ্রচলিত, অবতারবাদসম্পর্কে, তাহাদিপের মধ্যে ভয়ানক বিভিন্নতা দেখা যায়। ঐঠেবদৌরা যে ভাবে অবতারবাদী, হিন্না সে ভাবে অবতারবাদী নংলে। অথচ হিন্দু এবং ঐঠান উভয়েই বিখাস করেন অবতার ভিন্ন মোক্ষপথ জানা যায় না, জীবের স্কাতি হয় না, বৈকুঠ লাভ হয় না।

এসিয়া খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক অবতারবাদী। কিন্তু অবতার কিরুপে হয় প্ অবতার কি পূ এ প্রথ্ন জিলাসা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ধর-সম্প্রদাহের লোক ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিবে। কেহ বলিবে স্পার প্রথ্ন রাজা অথবা ফ্কির, বুদ্ধ অথবা পোপাল ইত্যাদি নানা প্রকার রপ ধারণ করিয়া মৃত্যোর নিকট প্রকাশিত হন। তাহ দিগের মতে জীবের অভাব অথসারে নিরাকার স্থার পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, প্রভু, বন্ধু, পানী, ভাষ্যা, তন্যা, ওন্যা, প্রভুতি নানা প্রকার সাকার মৃত্তি পরিপ্রহ করেন।

হিন্দ্দিগের এক সম্পাদায়ের মতে স্থারি মধ্যে যাহা কিছু
আছে সমস্থাই প্রজা। প্রকালতা, জল, অগ্নি, বায়, ফল, পুপা,
কার, জন্ত, সন্ধানই প্রজা। এ সকল নাভ মতের মধ্যা হাইতে নববিধান নূলা সভা সংগ্রহ করেন। নববিধানবাদীগণ জানেন, নিচাকার উপর কখনও সাকার হাইতে পারেন না, প্রজা কখনও স্ট হাইতে পারেন না, তবে সাকার এবং স্পান্ত বস্তা ও ব্যভিদিগের মধ্যে স্ক্রিগাণী স্ক্রিত, স্ক্রিল্ধার ঈশ্ব সকল শক্তির মূলশভিক্তপে বহুমান থাকেন। সাকার মঞ্যা কথন ঈথর হইতে পারে ন:। কিন্তু স্বয়ং ভগবান দেহধারী মঞ্যা, হিন্দু পৌতনিক্দিগের একপ বিধাস।

মানবশিশুর ক্রম তত্ত্ব মধ্যে সাক্ষাং ব্রহ্মাওপতি বসিয়া আছেন। শিশুর বাত, শিশুর চরণ, শিশুর চল্লু, শিশুর শোন, শিহুর সমস্থ অজ কেবল ঈশুরের হস্তরচিত তাহ। নতে, ঐ সন্দয় ঈশুরের হস্তপদ। যত শিশুবদ্ধিত হইতে লাগিল তত্ই স্বয়ং ভগবান তাহার সঙ্গে আপনার লীলা স্কল প্রকাশ করিতে লাগিলেন ৷ যথ্ন ভাহার জীবনে লীলা শেষ চইল তথ্ন ভাছার শ্রীর হইতে ভগ্রানের অভ্রান চইল। হিন্তা এইরপ ঈশ্বরতোর বিধাস করেন। ভাঁহারা বলেন, ধর্মই জগতে অসত্য বা অধ্যের ভয়ানক প্রাতৃভাব হয়, তথ্নই ঈশুর সেই অস্ত্যু অধ্যু দ্র করিবার জন্ম এক একজন অসাধারণ মাত্রধের আকারে অবতীর্ণ হটয়া আপনার লীলা সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈতা, পাপাত্রর, রাবণ-দানৰ বধ করিবার জন্ম সময়ে সময়ে একপ অবভারের প্রয়ো-জন হয়। অবভারের বাহিক জীবন ঠিক মাতুষের মভ: কিন্ত অবভার সাধারণ মহযোর সাধ্যাতীত অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া আপনার পরিচয় দান করেন।

সরং ক্রন্ধ অথব। এন্ধাও মহাবা-জীবনের মূলে থাকিয়া যখন পৃথিবীতে কার্যা করেন তথনই অবভারের প্রকাশ হয়। হিন্দিলের অবভারবাদ মহায়া ও বেবভার সংযোগ নহে। মুদ্রম্যাকারে যে পূর্ণ পরব্রফ্রের প্রকাশ অথবা লীলা, হিন্দু-দিগের মতে ভাহাই অবভার। অসীম শক্তিশালী ব্রহ্ম মুরুষ্যাকারে স্থিতি করিয়া জীবোদ্ধারের জন্ম যে সকল অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবভারের কার্য্য। বাহারা ইহা মানেন না তাঁহারা হিন্দু নহেন। হিন্দু-স্থানের অবতাববাদ এইরপ।

ইউরোপখণ্ডও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অবতার-বাদ হিন্মুখানের অবতারবাদের ভায় নহে। ইউরোপখণ্ড মহর্ষি ঈশাকে ঈশরের পত্র বলিয়া সীকার করে। জেঞ্-জেলাম এবং সমস্ত পথিবী যখন পাপতঃখভাৱে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট পরিতাণ প্রার্থনা করিল, তথন ভগবান জগতের হুঃখ বিমোচন করিবার জন্ম তাঁহার প্রিয় পুত্র ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। ধেমন আর্য্যন্ধাতি বিশেষ বিশেষ সঙ্গটের সময় ভগবানের অবভাবের আশা করিয়াছিল, সেইরূপ সমুদর য়িতদা জাতিও ঈশ্বরের অব-তারের শুভাগমনের জন্ম আশাপথ নিবীক্ষণ কবিয়াচিল।

ঈশার জন্ম হওয়াতে য়িত্দীদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল। মহষি ঈশা ঈশরের পুত্রভাবের পূর্ণ অবতার। সেই স্বর্গীয় উচ্চ পবিত্র স্বভাববিশিপ্ট ঈশবের পত্র ঈশার চরণে সমস্ত প•িচম ভূভাগ প্রণত হইল। চুই হাত তুলিয়া আমেরিকা-খণ্ড এবং ইউরোপখণ্ড বলিতেছে, "ঈশাকে স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশবের অবতার মহীয়ান কর। ঈশাকে মানুষ বলিও না, ঈশাকে সামান্ত সাধু অথবা ক্ষি বলিয়া ক্ষান্ত হইও না, প্রায় হুই সহত্র বংসর পূর্কে জেরজেলেম নগরের একজন সামান্ত স্ত্রধরের পুত্র আপনার গুণে পৃথিবীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিও না। ঈশার প্রাণের ভিতরে থাকিয়া সাক্ষাং উপর স্বয়ং ভগবান আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

তবে হিল্ছানের অবতারের সঙ্গে ইউরোপথওের অবতারের প্রভেদ কি १ হিল্দিগের মতে ভক্তপালন এবং দুষ্টদমন করিবার জন্য ঈপর সম্বাং মহাযোর আকারে অবতার হন; ঐতিপরাবলদী ইউরোপথওের মতে, ক্ষি গাঁও মধ্যে ঈশর পুত্রপে অবতীর্ণ। এ কথা নতন কথা ঈশার আবিভাবের পূর্কে এ কথা কেছ শুনে নাই। হিল্দিগের মতে ক্ষে রাম প্রভৃতি স্বাং ক্রন্ধ, অথবা সাক্ষাং ভগবানের অবতার; কিন্তু মিছদীপ্রধান ঈশা স্বাং ভগবান নহেন, তিনি ভগবানের পুত্র। তবে ঐতিজ্ঞাং যে ঈশর এবং ঈশা এক অথবা স্বামি পিতা এবং স্বাম পুত্র অভিন আত্মা, এই কথা বলেন ইহার গঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে নিরিপ্ত করিয়া ইহার নিয়ন্ত্ব মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে।

বান্তবিক ঈশর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নহেন; কিন্তু তাঁহারা দুই ব্যক্তি হইয়াও এক প্রাণ। বাইবেল এল্থে উক্ হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র ঈশা পৃথিবীতে আসিবার পূর্কের ব্রহ্মবানী-রূপে, অথবা ব্রহ্মকুপারূপে ব্রহ্মবক্ষে লুকায়িত ছিলেন। ঈশা রন্ধবাক্য, ঈশা রন্ধতনয়, হুতরাং রন্ধেতে এবং ঈশাতে প্রভেদ নাই, কেন না সভানের ফভাবে পিতার সভাব প্রতিবিশ্বিত হয়: তনয়ের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতেও দেখা যায়, সন্থানের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য থাকে। সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা অনায়াদে বলিয়া দিতে পারেন, ইহারা অমুক ব্যক্তির সহান। এই যে পিতা পুত্রের মুথের সাদৃশ্ ইহার মধ্যে গভীর ধর্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশা ঈশরের প্ত, ঈশার মুথে ঈশরের মুখের লাবণ্য ও লক্ষণ সকল প্রতিবিদ্ধিত। ঈশা তন্যুজীবনের আদর্শ হইয়। জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈগরতন্ত্রের মর্য্যাদা প্রকাশিত হইল। জগং পুত্রের মুথে পিতার মুখ দেখিতে পাইল। ঈশ্বর ভূমা, মহান, অনন্ত, বৃহৎ, তাঁহার পুত্র ঈশ। কুদ; ঈখর অনন্ত জান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণা, অনন্ত দয়া, ক্ষমা ধৈর্য্যের আধার ; ঈশা পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, দয়া, ফমা ধৈব্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপধোনী ভাবসমূহের আধার। পুত্রের সভাব চরিত্র, পিতার স্বভাব চরিত্রের অন্ত-রূপ। পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন পুত্রেতে, স্বয়ং পিতা পতেতে বর্তমান। বাহারা জায়াতও জানেন, বাহারা জায়া শক্তের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা বলেন মনুষ্য আপনি ভাষার মধ্যে আত্মজ অর্থাৎ তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্র কেবল পিতার সদৃশ নহেন; কিন্তু এক ভাবে

পুত্র আবার পিতা, কেন না পিতা সংয়ং পুত্ররূপে প্রকাশিত হন।

পিতা যিনি তিনি স্বয়ং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে আপনার মহিমাও অসীম করণা প্রকাশ করেন। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা, জন্মদাতা পিতা পুত্রের আকারে আপনার মহিমাও অসীম করণা প্রকাশ করেন। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন পুত্রের আকারে। তবে বিনি সমন্ত বিধের স্রস্তী তিনিই কি পুত্র গুনা। পুত্র স্বয়ং পিতা নহেন, কিন্তু পুত্র পিতার ক্ষুদ্র সংসরণ। পিতা এবং পুত্র হুই স্বতয় ব্যক্তি: কিন্তু স্বান চরিত্রে অথবা স্বয়ণতঃ তাহারা এক। পুত্রকে স্রগ্র ইবর বলা পৌতলিকতা এবং ভ্রানক পাপ। নববিধানবাদী এই পাপে কলম্বিত হইতে পারেন না। ঈবর স্রস্তী, মৃত্রী তাহার স্বাই স্বয়ং হাইকরা স্বাহু, স্বাই সাহান উৎপার। যে বলে রাই স্বয়ং হাইকরা ঈবর, সে ভ্রানক পৌতলিক।

স্বস্থারের পূত্র, স্বটের জীবনে তাঁহার স্বর্গন্থ পিতার লক্ষণ সকল বিশেষরূপে প্রতিক্ষলিত, এই জন্ম ইন্ত বিশেষরূপে স্বতিরের অবতার। স্বত্ত পিতৃভক্তি ও বাধ্যতার থেরপ সর্ক্ষোক্রের অবতার। স্বত্ত বিদ্যালিক, এরপ চৃত্তান্ত প্রথবী অন্ত কাহারও জীবনে দেখে নাই। ব্রহ্মাওপতি স্বর্গন্থ পিত। ক্রম্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তান মহর্ষি ক্রমার থেরপ গৃচ প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরপ আর ক্রেমাও দেখা যায় না। যতই আমর। ক্রমার নিগ্ত জীবন দেখিতে পাই,

ততই আমরা তাঁহাকে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশরের সঞ্চে এক প্রাণ দেবিয়া বিমোহিত হই।

যদি ঈশরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম, তাহা

হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশরের অবতার না বলিরা

ঈশাকে আমরা শক্র বলিতাম। শ্রীশার মুখে আমরা বিশেষরপে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশরের মুখের মৌদাদৃষ্ঠা দেখিতেছি

এই জন্ত আমরা তাঁহাকে ঈশরের পুত্র বলিয়া স্থাননা এবং

লক্ষা করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মুখের ছাঁচে তাঁহার

সন্তানের মুখ গঠন করিরাছেন। এখানে শারীরিক মুখের
কথা বলা হইতেছে না, কেন না ঈশ্বর নিরাকার এবং নিরবয়ব। ঈশর চিনয় আজ্বাস্বরূপ, হুতরাং তিনি তাঁহার আজ্বার

মুখের ছাঁচে অর্থাং তাঁহার আজ্বার অনুরূপ তাঁহার সন্তানকে

স্কলন করিয়াছেন।

ঈশ্বর শ্বয়ং অনন্ত জীবন এবং সর্ক্শক্তিমান; তাঁহার সন্থানকেও তিনি স্বর্গায় জীবনের অধিকারী এবং নানা শক্তিবিশিষ্ট করিয়া হক্তন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে জ্ঞানস্কল; তাঁহার সন্থানকেও তিনি চিয়য় করিয়া গঠন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেমস্থরপ; তাঁহার সন্থানকেও তিনি প্রেমিক ও ভক্তিমান করিয়াছেন। ঈশ্বর শ্বয়ং ধর্মরাজ এবং পূণ্যস্বরূপ; তাঁহার সন্থানকেও তিনি ধর্মনীল করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দ্ররূপ তিনি নিজে পূর্ণানন্দ এবং নিত্যানক; তাঁহার সন্থানকেও তিনি

তাঁহার অগীম সুথশান্তি ও অপার আ**নন্দের অধিকারী** করিরাছেন।

এইরপে প্রমায়ার এবং জীবায়ার এক একটী স্বরূপ ও লক্ষণ দেখিলে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর এবং মতুব্যের আত্মার সঙ্গে গড় যোগ ও ঐক্য রহিয়াছে। পরমান্তার সঙ্গে জীবাত্মার বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আধ্যান্ত্রিক পভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যাত্রাকে ঈশবের পুত্র বলা যায়। মৃত্যুগুলার সঙ্গে যদি প্রমান্ত্রার সৌসাদৃশ্য না থাকিত তাহা হইলে আমরা ঈপরকে মুকুষ্যের পিতা না বলিয়া, তাঁহাকে কেবল মনুষ্যের স্বষ্টিকত্রা বলিতাম। সর্দান্ত্রী ঈশ্বর, প্রস্তার, বৃক্ষা, লতা, মংস্থা, পশু, পক্ষী, নদ, ্নদী, সমুদ্ৰ, পৰ্বত প্ৰভৃতি সমুদয় পদাৰ্থেরই স্ৰষ্টা ; কিন্তু তাঁহাকে কেহই এ সকল জড পদার্থের অথবা আত্মা বিহীন জীবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ঈশ্বর কেবল মতুষ্যের পিতা, কেন না মতুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার আগ্রার সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আর সকল তাঁহার স্বষ্ট, কিন্তু তাঁহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যুই তাঁহার প্রকতিবিশিষ্ট।

মন্যাই কেবল ঈপরের সহান; কেন না মনুষ্য স্বভাবে ঈপরের স্বভাব প্রতিবিধিত। পৃথিবীতে সর্ক্রপ্রথমে ঈশ্বর-তনর মহর্ষি ঈশ। এই তনরত্মত প্রচার করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনর এই স্বর্গীয় সত্য ঈশ। আপনার রক্ত ও প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিল্ফানবাসীরা চিরকাল বলিয়া আাসিতেছেন পিতা স্বয়ংই শ্রেতে
জন্মগ্রহণ করেন অর্থাং পিতা এবং পুরেতে কোন প্রভেদ
নাই। এই গৃঢ় তত্তাহুসারে স্বগৃষ্থ পিতা ঈরর স্বয়ং তাঁহার
পুত্র ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া জেন্ডজেলাম নগরে সমস্ব
জগংকে উদ্ধার করিবার জন্ম আপনাকে পুত্রের মধ্যে
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আপনি তাঁহার পুত্রের মধ্যে
ল্কায়িত থাকিয়া আপনার মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াভিলেন, এই জন্ম ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশাকে দর্শন করিবার
জন্ম নানাদিক হইতে লোক সকল আসিয়াছিল।

বিখাসী ভক্তগণ ঈশ্বতনয়কে দেখিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই ঈশ্বর আপনার পুত্রের মুথে, আপনার মুথ আঁকিয়া দিয়াছেন।" পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির আধার, ছোট ছেলে অল শক্তিবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল জ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম প্রেমের সমুদ্র, ছোট ছেলে মুল্ত প্রেমের নদী। বড় পিতা অনন্ত পুণার স্থা, ছোট ছেলে অল পুণার প্রদীপ। অতএব পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না; কিন্তু জীবাজ্যাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্র ও ছগবান ভক্তে এবং স্থাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অব-

তারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতার-বাদের যথার্থ অর্থ।

## ভয় এবং প্রেম।

রবিবার, ২০শে আষাঢ়, ১৮০৩ শক ; ৩রা জুলাই ১৮৮১।

পৃথিবীতে যথন প্রেমের আবির্ভাব হয়, তথন ভয়ের তিরোভাব হয়। য়িহুদীদিগের ভয়শাল্ল যথন শেষ হইল, তথন ঈশার প্রেমশাল্ল বিরচিত হইল। যথন ভয়ের প্রাভন বিধান সমাপ্ত হয়। এক দেশে অথবা এক সময়ে ভয় ও প্রেম উভয়ে একত্র পরস্পরের পার্থে বিদয়া রাজ্যশাসন করিতে পারে না। যথন একজন রাজ্য শাসন করে, তথন আরে একজনকে সিংহাসন তাগে করিতেই হইবে। যত দিন ভয়ের রাজ্য তা দিন প্রেম ব্রাজ্য তা দিন প্রেম ব্রাজ্য তা দিন প্রেম ব্রাজ্য তার হু হয়।

প্রেমর ধর্ম সাহসের ধর্ম। ভরের ধর্ম ভীরুতা রুদ্ধি
করে। প্রেমের ধর্মে ভীরুতা স্থান পায় না। ভরের ধর্মে
নির্মের ভয় বিধির ভয়, শাসনের ভয়, দণ্ডের ভয়। প্রেমের
ধর্মে ভয় নাই, গাহারা প্রেমের অধীন তাঁহারা নির্ভয় এবং
সাহসী। যত দিন মলুষ্যের অন্তরে প্রেমোদয় না হয়, ভত
দিন দে ভয়ের অধীন। এই জয়ই প্রত্যেক মনুষ্য এবং

প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নান। প্রকার নিয়ম ও ভয়ের ঘারা শাসিত হয়। পরে যথন বয়োপ্রাপ্ত হয় তথন প্রেমের ঘারা চালিত হয়। যথন প্রেমের স্থন্দর মৃত্তি প্রকাশিত হয়, তথন ভয়ের ভীষণ আঞ্চিত সকল পলায়ন করে।

প্রতি মনুষ্যের জীবনে কিংবা প্রত্যেক জাতির জীবনে ক্রেম ক্রেম প্রমুখ্য সম্দিত হইরা ভরের অন্ধরার নাশ করে। যথন প্রেমুখ্রের উলয় হয়, যথন সাধকের মনে প্রগল্ভা ভক্তির স্কার হয়, তথন আর ভয় থাকিতে পারে না। প্রকৃত রক্ষভক্ত, যথার্থ ঈর্ষর প্রেমিক, ভয়ের জাতীত। পূর্ণ প্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। গাহারা পূর্ণ প্রীতি এবং প্রগল্ভা ভক্তির সহিত প্রেমুস্করণ ঈ্ধরের পূজা করেন, তাঁহারা নির্ভয়।

নববিধান পূর্ণ প্রেমের ধর্ম। নববিধানসর্থ্যের অভ্যুদরে ভরবিভীধিকার ধর্ম চলিয়া গিয়াছে। নববিধানের জিধর অনস্ত প্রেমের আধার। নববিধানের দেবতা কথনও প্রেমন্থ্য হইয়া তাঁহার কোন সভানকে পরিত্যাগ কিম্বা অনস্ত নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার অনেক কুসন্থান আছে, কিন্তু কেহই তাঁহার ত্যাজ্য সন্থান নহে। তিনি ম্বয়ং পূর্ণপ্রেমন্থর, তাঁহার প্রেমের বিকার কিন্তা পরিবর্ত্তন নাই। যাহারা এই নববিধানের ঈশ্বরকে বিধাস করেন, কোন বিপদ ত্র্টিনা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না, যাহারা এই যথাধি ঈশ্বরকে বিধাস করিতে পারে না, যাহারা এই যথাধি ঈশ্বরকে বিধাস করিতে পারে না,

তাহারাই নানা প্রকার ভয়ে পৌত্তলিকতার আন্তায় গ্রহণ করে।

ব্ৰহ্মবাদী গুৰু ৰলিলেন, "হে সাধক, তমি নিৱাকার ব্ৰহ্মকে ধ্যান কর।" এই উপদেশ শ্ৰবণ মাত্ৰ চুৰ্ফল সাধক ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পাছে অন্ধকার দেখিয়া আরও ভয় পাইতে হয়, এই আশস্কায় ব্রহ্মজানী আচার্য্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌত্তলিকতার শ্রণাগত হইল, কেন না সাকার পুতুল পূজা এবং সাকার পুত্ল ধ্যান করা সহজ। চুর্কল মনুষ্যের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্ত নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানের কথা শুনিয়া দুর্ব্বল সাধকেরা পৌত্তলিকতার আশ্রেয় গ্রহণ করিল, এবং কাশী, রন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ভূমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু দুর্বল সাধকেরা যেমন নিরাকার ব্রহ্মধ্যানের ভয়ে পৌতলিকতার আগ্রয় গ্রহণ করিল, তেমনি আবার অপ্রেমিক ভীক ব্রাক্ষেরা পৌত্তলিকতার ভরে পৌত্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণা, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে, সে সমস্তও পরিত্যাগ করিল।

এক ভাবে এই প্রথম অবস্থার ভীক্ন ব্রাহ্ম পৌতলিক-দিগের অপেক্ষাও নিক্ট, কেন না ইহাঁরা এক নিরীধর জগং কল্পনা করেন, ইহাঁদিগের মতে স্থাটির মধ্যে ঈধর নাই; ইহাঁরা বলেন চন্দ্র, স্থ্য, সাগর, পর্ব্বত, পুস্প লভাদির মধ্যে ঈধর আছেন মনে করা কুসংস্কার ও পৌতলিকভা। এ সকল ভী দ বাদ্ধ বলেন, "পৌরলিকতা ছাড় এবং পৌর-লিকতার মধ্যে সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, ব্রহ্মদর্শন, দৈববানী প্রবণ, নৃত্য, নীত, উন্মন্ততা ধাহা কিছু আছে সমস্ত ছাড়।" কে এই কথা বলিতেছে ? ভয়।

প্রেমিক সাহসী ত্রান্ধেরা এই ভয়কে হুণা করেন। তাঁহারা ভাঁকতা পরিত্যাগ করিয়া পৌতলিকদিগের মধ্যেও ঈধরের যে সকল ঐশ্বর্য আছে রুভক্তরুদয়ে এবং ভৃক্তির সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহসমতে দীকিত, তাঁহারা নির্ভয়ে সকল হান হইতে ঈশবের ভাব ও সভ্য সকল সংগ্রহ করেন। তাঁহারা কোন ধর্মসম্প্রদায়কে হুণা করেন না। তাঁহারা বলেন, "আমাদিগের ত্রন্ধ সর্কব্যাপী, তিনি সকল দেশের এবং সকল জাতির ঈশব। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, গ্রীষ্টান, মূসলমান প্রভৃতি সম্পন্ন ধর্মাবলস্বীর পিতা, তিনি সর্কা ঘটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কৃষ্ণ, গ্রীষ্ট, হৈচত্য প্রভৃতি সকলের অন্তরাক্ষা। তিনি মহ্ম্যা, পশু, পক্ষী, মংম্যা, কীট-প্রভৃতি সম্পন্ন জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি রক্ষের মধ্যে, তিনি জীবের মধ্যে, তিনি পুতুলের মধ্যে, তিনি সর্ক্বত্ততে বিরাজমান।"

প্রেমিক ব্রাক্ষের মূথে এ সকল সাহসের বাক্য শুনিয়া ভীরু তুর্বলি ব্রাক্ষ "ভয়ানক পৌতলিকতা! ভয়ানক পৌত-লিকতা!" চীংকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিল। ভীরু ব্রাক্ষ স্প্রির মুখ্যে স্রস্তীকে দেখিতে ভয় করে। অরবিধাদী ভীত রাক্ষ সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত দেখিতে পায় না। তাহার মতে সংসারে ঈধরের বৈকুঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঙ্গে ঈধরের সম্পর্ক নাই, সংসার ঈধরবিহীন, সংসারে মাত্রষ আপুনি আপুনার করা।

বাতবিক অলনিধাসী ভীক ব্রাল নাস্তিকের স্থায় এক
নিরীধর জগতে বাদ করে। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন
খানে হরি নাই; জলে হরি নাই, খলে হরি নাই, জনলে
হরি নাই, অনিলে হরি নাই, চল্রে হরি নাই, স্থায় হরি
নাই। তাহার অক অবিধাসী চল্লে সমস্ত স্প্টি হরিশ্যু।
সে সর্ক্রণাই পৌতলিকতার ভয়ে সশক্ষিত। যথনই সে
দেখিতে পায় যে কেহ কোন স্প্ট বস্তুর নিকটে প্রণত
হইতেছে তথনই সে ভয়ে অবসর হয়। সে ভয় এবং তুঃথের
সহিত বলে "কেন লোকে গল্পার বন্দনা করে ও কেন
তাহারা লানের পর স্থাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্থাকে প্রণাম
করে ও কেন তাহারা রক্ষ পূজা করে ও শ্রেষ্ঠ জীব মন্ত্র্মা
হইয়া জডপুজা ও কি কলক।"

এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভয়ে 
অবসন হইয়া পৌত্তলিকতার দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃদ্ধির 
নৌকাবোহণ করিয়া এক কল্লিত ব্রহ্মবিহীন জগতে প্রবেশ 
করে। সে মনে করে সেধানে পৌত্তলিকতার কোন ভয় 
নাই। সেধানে একটী বৃক্ষ নাই, য়হাতে হরি আছেন,

মেখানে একটা নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, মেখানে একটা জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন, সেধানকার সমৃদ্য স্ত পদার্থ হরিবিহীন। হরিবিহীন দেশ, হরিবিহীন নগর, সেধানে কোন প্রকার পৌতলিকতার বিভীমিকা নাই। সেই রাজ্যে বস্তুপ্জা নাই, জীবপূজা নাই। অনায়ামে মেখানে নিরাকার রজ্পেজা করা যায়। অলবিধাসী রাজ্ম এই ভাবিয়া পৌতলিকতার ভরে নাস্থিকতা অথবা মিথা। কলনার পথ অবলম্বন করে। অলবিধাসীর এরূপ অবোধাতি দেখিয়া আমরা হাত্য সম্বরণ করিব। দ্বা সম্বরণ করিব।

পেখানে ভয়ে প্লায়ন, সেখানে প্রেম নাই। ভীক 
অপ্রেমিক ব্রাদ্ধ পৌতলিকতার ভয়ে স্বষ্টি হইতে অস্তাকে 
বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাদ্ধ স্বত্ত এত্যেক 
বস্তর মধ্যে হরির বর্ত্তমানতা অমৃভব এবং সীকার করেন। 
সাহসী ব্রাদ্ধ বলেন, কেবল একটী অপ্রথ অথবা বটবুদ্ধের 
মধ্যে ঈশ্বকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে হইবে 
না; কিন্তু লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বৃদ্ধের মধ্যে সর্ম্পত হরিকে দেখিতে 
হইবে, কেবল গঙ্গানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগন্ধাত্রীকে 
দেখিলে হইবে না; কিন্তু সম্দয় নদীর মধ্যে তাঁহাকে 
দেখিতে হইবে । এইরপে বীর ব্রদ্ধানী দারা পৌতলিতার ভয় দ্রীভূত হইল। কারণ পৌতলিক্তার অর্থ কি প্
ভূমা মহান বিরাট ঈশ্বকে সন্ধীপ করিয়া কোন একটা

প্রিমিত স্থানে বন্ধ করা, সর্ক্রবাাপী ঈধরকে কেবল একটী পুতুল কিন্তা একটী বৃক্ষে প্রতিষ্টিত মনে করাই পৌত্তলিকতা। কিন্তু হরিময় জগং ইহা স্বীকার করিলে আর পৌত্তলিকতার ভয় থাকে না।

যথার্থ ব্রহ্মন্তানী বলেন, সমস্ত জগং ঈ্থরের সভায় পরিপূর্ণ, এমন কোন স্টারস্ত নাই যাহার মধ্যে এটা বর্তমান নহেন, যাহারা জগংকে ঈর্ধরবিহীন মনে করে তাহারা নাস্তিক। বাস্তবিক ঈর্ধরপূর্ণ জগংকে নিরীধর মনে করা রাজ্মধর্ম নহে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে রজকে বিদায় করিয়া দিয়া তাহাকে অন্ধকার শৃত্ত মধ্যে নিজেপ করা প্রকৃত রাজ্মধর্ম নহে। কিন্তু সন্ধীনকৈ বিস্তীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সভ্য সংগ্রহ করা, সকল ধর্মসম্পাদায়ের মধ্যে এবং সর্কাত্ত ঈশ্বরের অধিঠান স্থীকার করা যথার্থ রাজ্মধর্ম। কোন একজন সাধ্র পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধ্গণকে ভণ্ড অথবা প্রবন্ধক মনে করা রাজ্মধর্ম নহে; কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্র সাধ্যিপকে এহণ করা, সমুদ্র সাধ্য অবভারের মধ্যে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ও রূপ গুণ দর্শন করা যথার্থ ব্রাজ্মধর্ম।

পৌতলিকদিগের মতে কোন একটা বিশেষ রক্ষে, কোন একটা বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন একজন সাধু অব-তারের মধ্যে ঈথর বন। প্রকৃত ত্রাহ্ম দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, গুদ্ধ মুক্ত ত্রহ্ম কোন এক স্থানে বদ্ধ নহেন, তিনি সর্ক্ষরত সর্ক্বিয়াপী। হে মুক্তিপ্রার্থী সাধকরণ, আগে তোমরা চকু খুলিয়। দেখ একময় এই জগং, সর্ব্য এক, তিনি কোন একটা রক্ষে কিছা কোন একটা স্থানে বন্ধ নহেন। ধর্গ হইতে নববিধান অবতীর্গ হইয়া পৌতলিকতার সকল বন্ধন ছেদন করিয়। জগতের নিকট ঈয়রকে বকন মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন, "বেদ, প্রাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সম্দৃষ্ধ ধর্মশায়েই সেই এক অদিতীয় এককে প্রকাশ করিতেছে।" হরি, এক, বিহোভা প্রভৃতি সম্দৃষ্ধ নাম সেই এক ঈয়রকেই দেখাইয়া দিতেছে। নববিধানের প্রভাবে ঈয়র বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান উটেজঃয়রে বলিতেছেন, "ঈয়র সকল দেশের এবং সকল জাতির দেবতা: তিনি কোন একটা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ে কিছা কোন এক দেশে বন্ধ নহেন।" পৌতলিকদিগের মতে হরি বন্ধ; নববিধানবাদী আক্ষের মতে হরি মৃক্ত। এক রক্ষে হরি, এক প্রদ্ধে হরি, এক প্রক্ষে হরি, এক প্রদ্ধে হরি, ইহা

পৌওলিকতা। সর্বাত্র হার, ইহা নথবিধান অথবা প্রাকৃত ভ্রাহ্মধর্ম।

হে ভ্রান্ত মনুষ্য, ভূমি কি মনে কর ভোমার ছকুমে সর্মব্যাশী ঈ্থর সন্ধর মাগর ছাড়িলা কেবল গলাতে আদিয়া বাস করিবেন হ ভোগার উপদেশে কি অনন্ত ঈশ্বর ভাঁহার অনত্র্যাপ্তি কাটিবেন ৷ ঈশ্বর কল্ডে ভাঁগ্রে সভাব পরি-বঙ্ন করিতে পারেন না। অতএব কেইই অর পৌওলি-কতার কলঙ্কে কলন্ধিত হইও না। হে ভীয় ভার ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, ভূমি কি মনে কর ভূমি পাছে পৌত্তলিক হও এই ভয়ে মদগময় বিধাতা ভাঁহার জগং সংসাব ছাডিয়া অন্তবার মধ্যে গিয়া বাস করিবেন १ ভোমার ভয়ে কি মহয্যসমাজ নিরীধর হইবেণ ধিকু ভোমার ভয়ে, ধিক্ তোমার মতে, তুমি বিরাট ঈশ্বরকে কাটিয়া থর্কা করিতে চাও ? সাবধান সর্পাব্যাপী সর্পাত ঈথরুকে ক্ষুদ্র, পরিমিত, বন্ধ মনে করিও না, এবং ভাঁহাকে ভাঁহার স্টি হইতে স্বতর মনে করিও না। ভূমা মহান ঈশ্বর কেবল ঈশা, মুসা, জিটেততা প্রভৃতি মহাপুর যদিগের সঙ্গে বভ্রমান থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, এবং অপর কোটি কোট মতুষ্যের সহিত ভাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না এরূপ মনে করিও না।

সতা ধর্ম, মুক্তির ধর্ম, প্রেমের ধর্ম, সাংসের ধর্ম, প্রত্যেক মত্বা জীবনে হরিলীলা প্রদর্শন করে। হরিময় এই জগং, ভোমার আমার তাঁহার সকলের জীবনে হরি বংমান রহিয়াছেন। প্রাণসক্ষপ হরি বিনা কি কেছ বাঁচিতে পারে 
বিধাসচক্ষ্ ব্লিয়া দেখি, খিনি আমার হরি তিনিই
ভোমার হরি। ভোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হরি
ভোমার ভিতরে। আহার করিতে ধাই দেখি আরের মধ্যে
হরি। জল পান করি, দেখি হলের ঘটার ভিতরে হরি
আপনার পবিত্র আবি ছাব ছারা জলকে উজ্জ্ল করিয়া
রহিয়াছেন। যে দিকে ভাকাই সেই দিকেই হরি। থে
কোন বক্ত অথবা জীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি ভাহাবই
মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে কল্ল,
লভা, পুশ্প, ফল, গো, অব প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে,
আমিও ভোমার বাড়ীতে অন, বক্ত, পক্ষা প্রভৃতির মধ্যে
হরিকে দেখিলায়। কোথায় পোঁভলিকতা 
ই

নববিধানের নিশান যে দিন উড়িয়াছে, সে দিন পৌতলিকতার ভয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ভিতরে
ছিলেন যে হরি, নববিধানের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষের
ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত। এক গদ্ধা অথবা এক গদ্দন
নদীতে ছিলেন যে ঈখর, নববিধানের প্রভাবে আজ সেই
ঈশ্বরকে সকল নদীতে এবং সমস্ত ভলে দেখিতেছি। কি
৫থের নববিধান। আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা দেখিতেছি ভলে হরি, হলে হরি, চল্লে হরি, শ্রেষ্য কলে
অনিলে হরি, হরিময় এই ভ্রত্তল। ভক্তের চল্কপ ইই

দার উ ক্ত হইয়াছে, মেই তুই দার দিয়া দশ দিক হইতে ংরি আসিয়া ভক্তের জ্লয়গ্রে প্রবেশ করিতেছেন। কি আণ্থ্য হরিলীলা। ভক্তের অহর বাহির এবং দশ দিক হইতে হরিজ্যোতি বাহির হইতেছে। কি ভয়ানক হরিব তেজ। ফাটিল ত্রমাও খর, এবং বিরাট মূর্ত্তি জ্যোতি ইয় হরি বাহির হইলেন, পৌভলিকভার মৃত্যু হইল, পবিত্র নব-বিধান, সভা ভালাৰ্থ মহীয়ান হইল।

## যোগী অক্তয় এবং অপার।

রবিবার ৩রা ভাবেণ ১৮০৩ শক: ১৭ই জলাই ১৮৮১।

ম্নিঃ প্রসন্ন গভীবে। জ্রিলাডেশ জ্রভাষঃ । অন্ত পারোহ জোভা বিষিত্রাদ ইবার্ব:॥ শ্রীমভাগবভা ১১। ৮৫।

অন্যার্থঃ। যোগী প্রশাক ন্মতের কালে পির গড়ীর অরবগাক অক্ষয়ও অপার এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুদ্ধ হযেন না।

এই মাতে আমর: জীমছাগবতের যে কথা এবণ করিলায় ইং:সতাং যোগীবাজি সতা সতাই সমুদের ভাষ আক্রয় অব্যার ও ভ্রবগাছ। কিন্তু এ কথা যদি সভা হয়, ভাছা হইলে ঈশ্বর ও মৃত্যো প্রভেদ রহিল কোথায় ? যোগী কিরুপে যোগেরবের তল্য হইবে ৭ উপাসক কিরুপে উপাত্ত দেবতার গুণবিশিষ্ট হইবে গ পরিমিত মাতুষ কিরূপে অন্ত দেবতার স্বভাব লাভ করিবে । গোনী যোগসাধন বলে যতই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হউন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, ভাব ধর্ম সকলই ক্ষুদ্ধ ও পরিমিত। তাঁহার মনের সংদ্ধ ভাব অস্বিশিষ্ট। মানুষের কৃষ্ণ প্রাণ, মন, জ্বর, আন্ধা সকলই সীমাবন্ধ, মানুষের কিছুই অসীম অথবা গুর্ণ নহে। তবে কেন জীমহাগবতে উক্ত হইয়াছে, মোনী বাংকি অক্ষয় অপার ও হুরবগায়। অবশ্বাই ইহার কোন গুঢ় অথ আছে।

বাস্থিক মান্য যোগী হইলে অক্ষয় ও অপার হয়।

জীবাল্লা যথন যোগ প্রতাবে ক্রমে ক্রমে অনতের সঙ্গে সংযুক্ত
হয়, তথন আর ভাহার অন্ত ক্রান থাকে না, ভাহার সুফ্তা
বোধ থাকে না। তথন সে অনতের সঙ্গে একালা হইল।
আপনাকে অপনি অনল মনে করে, ভাহার আর পতরতা ও
কৃত্ বুদ্ধি থাকে না। এই অসামতা ভাবের নতে, ইচা
পরমাল্লার। জীব ধ্থন সম্পূর্ণপে আল্লবিসর্জন দিলা
পরমাল্লার মধা প্রবিষ্ঠ হয়, তথন সে অসীমতা বুনিতে
পারে। যেমন ক্রম নধী যতকণ আপনার চুই দিকে ভই
দেখিতে দেখিতে চলিভেছিল, ভতকণ আপনাকে সামাবর
জানিভেছিল; কিন্ত যথন অনুল সাগেরে ঝাপ দিল, ভবন
অনন্ত সাগরে মুল হইল। আর আপনাকে ক্রমনে করিতে
পারিল না; দেইরপ ক্রম জীবালা যভক্ষণ ইম্বর হইতে
বিভিন্ন থাকে, ভতকণ আপনাকে সামাবদ্ধ দেখিতে পার:

कि ह यथनरे रम अन ए जेनरतत मर्का पूर्विया थाय ज्यन आत আপনার সুত্রত দেখিতে পায় না।

ফুড়নদীর জল অসীম সমূদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে অনত ও অক্ল মনে করে; সেইরপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভুমা মহান বিরাট ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ত্রভাষর জ্ঞান করে, আপনার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল শক্তিতে সেই অনন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে পায়। বা প্রবিক এফান্ডান দ্বারা মুনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, যে অবস্থায় সে আপুনাকে অনন্ত এন্ধের অংশ অথবা সভান বলিং: বিশাদ করে। হেমতুষ্য, যতকণ তুমি তোমার মধ্যে বল থাক, ততক্ষণ তোমার শক্তি, ভক্তি, জান, প্রেম, পুণ্য, শাস্তি সকলই অল এবং অন্তবিশিষ্ট; কিন্তু মধন তুমি স্বার্থ এবং মায়াবলন ছিল করিয়া অনম্ভ সমুদ্রস্বরূপ ঈ্থরেতে নিমগ্র হও তথন অন্ত জীবন, অন্তুশক্তি, অন্তুজ্ঞান, অপার প্রেম এবং অসীম পূণ্য শাভিতে লীন হইয়া যাও।

অন্তের সঙ্গে যথন ক্ষুদ্রের যোগ হয় তথন আর ক্ষুদ্রের ক্ষদতা থাকে না। বস্ততঃ মনুষ্যসভান অনত ঈশবের অংশ, এবং অনুত্রকাল দেই অনুত্তস্কপে আরাম ও তথ শান্তি সম্মোগ করিবার জন্ম স্ট। যত দিন সে ভাহার সেই অন্তুস্ক্রপ পিতাকে ভূলিয়া থাকে, তত্তিন সে কুদুনীচ জীবন ধারণ করে; কিন্তু যথনই তাহার মন জাগ্রং হরু এবং অনস্ত ঈশ্বর যে তাহার পিতাইহা তাহার দরেণ

হয়, তথন সে সমুস্তচিত্তে ও কাতর দ্বরে বলে, "পিডা গো একবার হের গো আমায়, আর সহে না প্রাণে। তে'মারি সভান হয়ে ব্যেছি কাছালের প্রায়া তথ্য সে ভাচার খতর হুদে নীচ আমিত্ব পরিতাগে কবিয়া তাহার পিতার অসীম মহিমা ও অনন্ত ঐশব্যসাগরে বাপে দিতে ইক্ষা করে এবং মহাগোলবলে সেই অনন্ত দাগরে আপনার নিক্ট আমিত বিলপ্ত করিতে বাসনা করে।

এই পিতাপুররহত অতি নিগ্র এবং অনেল্ছনক। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্মহণ করিলেন, কিন্তুপুত্র পৃথি-বীতে প্রকাশিত হইবার পূর্কেকি উপর একাঝী ছিলেন গ পুরু ছতিবার পূর্বে কি ঈ্থর পিতৃত্বিলীন ছিলেন্ ৷ অধ্যং পুত্র বিনা ধর্ণন কেহুই পিতা হুইতে পারে না, তংন ইলা গাঁকার করিতে হইবে যে পুত্র জন্মিবার প্রেক্টেশ্বর পিত। ডিলেন না। কিন্তু ঈপ্র কথনই পাছবিহীন ছিলেন ন**ে উপৰ নিতা পিডা, তিনি অন্ত**কাল পিড**া ই**ভাবেত এমন কোন মুল্লুক নাই যাহার আদি অতু আছে। এই ভাৱে উংগার পাত খনত ও অংখর। কেন নাতাহার পুত্র পৃথি-বীতে াকাশিত হইবার পূর্বে অব্যক্ত ভাবে হাঁহার বঞ্চের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঐত্যারর পুত্র পৃথি**রীতে জ**রাগ্রহণ করিলেন ইচা সভা, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এবং কিরুপে एरे इरेटलम १ व्यवसार मुख इरेटर कि क्रेक्टरत भूव छ। আৰু করিলেন ও সভানের কোন উপকরণ ছিল না, অথচ

হঠাং কি স্থান জ্ঞাল্ড অথবাঈশ্বর কি ন্তিকা, প্রস্তুর, অথবা অতা কোন ভৌতিক পদাৰ্থ লট্যা হাঁচাৰ সভান পঠন করিলেন গুনা। শতা হইছে সভান জ্যে নাই এবং কোন স্থ জড় কিছা চেতন বস্তুর সুমৃষ্টি ছারা ঈশ্বর ভাঁচার স্থানকে গঠন করেন নাই। তাঁহার স্থানের ভাব উপ-করণ তাঁহার প্রাণের মধ্যে লকায়িত ছিল।

অপ্রকাশ সহান সপ্রকাশ ত্রানের মধ্যে বাদ করিছে-ছিল, অব্যক্ত প্র অনাদি অন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিছেছিল: হাতরাং পিতা হইতে পিতার মুক্তি লইয়া শক্তি জান, প্রেম, প্রা, ভার-জ, পিতার এই পাঁচটী সক্র লইয়া পত জন্মত্রণ করিল। পিতার বক্ষে পত্র মার্জ ভারে ছিল। পিতা ডাকিলেন, "সহান আবে," স্থান আসিল। পিতার ই হাতে অপ্রকাশিত স্থান প্রকাশিত হইল। গার্ভি স্বান ধেচপ ছাভাত্তিক নাডীসার৷ জননীর শোণিত ৩ছণ কবিয়া ভৌৰেনধাৰণ কৰে, অৰাকে স্মান্ত সেইবপাইনধাৰেৰ মধো লকাষিত থাকিয়া ঈধরের জীবনে জীবিত ছিল: কিন্তু ষ্থন সভান পথিবীতে প্রকাশিত হইল তথন কি সে পিড চটাত প্তৰ হইয়া সাধীন হইল ৭ খটিকাৰয় খেমন ঘটকাগছনিম্ভাব শক্তি ও সাহাল ভিন্ন আপনা আপনি চলিতে পারে, ঈথর স্থানও কি সেইরপু ঈশ্রের শক্তি কুলাল্যা ভিড প্ৰিবীতে সভ্যভাবে আপুৰা আপুৰি কাঠা কবিছে পারে ও ঈথর এবং উচার মহানের সঙ্গে কি ষ্টিকাযন্ত্রনিস্থাতা ও ষ্টিকায়ন্তের ন্যায় সম্পর্ক । না । ঈশ্বরের সঙ্গে ভাঁহার সভানের এরপ সম্পর্ক নহে।

ঈশর তাঁহার সভানের জীবনের জীবন এবং তিনি তাঁহার সভানের সকল শক্তির মূল শক্তি। তাঁহার সভান তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটী চিন্তা করিতে পারে না, একটী কার্য্য করিতে পারে না। পিতাকে দূরে রাখ পুত্রের আর অন্তিত্ব থাকিবে না। পৃথিবীর পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশর ও তাঁহার সভানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগ্ এবং অখণ্ড প্রাণযোগে সংযুক। যেমন স্থ্যান্ত হইলে আর স্থেয়র কিরণ থাকে না, সেইরূপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের আবির্ভাব থাকে না।

পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে এক পদ
চলেন গ পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে একটী
সাক্তিয়া পোষণ করেন, কিলা একটী সংকার্য্য করেন গ্
যাহারা জ্যোতির তথু শিথিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞানেন জ্যোতির
মূল বদ্ধ করিলে বাহিরে সমস্ত জ্যোতি নির্কাণ হইয়া যায়;
প্রা অপ্তমিত হইলে অমনি পৃথিবী অক্ষকারে আছেন হয়।
তেমনি পিতা তাঁহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে প্তের আর
কোন ক্ষমতঃ থাকে না। যতক্ষণ আকাশে প্র্য উদিত
থাকে, ততক্ষণ কোটি কোটি ক্রোণ আলোকে উক্জ্লিত;

কিন্তু যখনই সুর্যোর সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়, তথন আর বিল্ড-মাত্র আলোক থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ পিতা পুরের মধ্যে বর্ত্নান, ভতক্ষণ পতের মহালোরৰ এবং উৎসাহ: কিন্তু পিতা হইতে প্রেকে বিক্রির কব, প্র নিতার অপদার্থ এবং মতপ্রায়। বাহবিক পত্র বিন। পিতা থাকিতে পারেন না এবং পিতা বিনা পত্র থাকিতে পারে না। ঈশ্বর এক, পিতৃত্ব এক, প্রত্তন্ত এক।

**ঈশ**ারের এক আদর্শ পূত্র হইতে বঙ পূত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। রক্ত মাংসের পাত ঐগতের পাত্র নহে। ঈশ্বরের প্রত কোন বিশেষ ভাতির উপরে নির্ভর করে নাচ্ ভাঁহার এক পত্র, ওঁহার এক আদর্শপত্র। ভাহার গৃহে হিল পুর माहे. त्योक ब्युक माहे. हेश्ताक किया शिक्षान ब्युक माहे. মসলমান পত্নটি। ভাহার পত্তভাহাররপ এবং ভাঁহার অভরপ ৷ ঈরর নিজে যেমন হিলু, গ্রীটান মসলমান কিছই নহেন, সকল প্রকার বাহ্নিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জিত, তাঁহার আজিক স্থানও সেইরপ স্থল প্রকার বাহ্নিক লক্ষণ ও উপাধিবিবজ্জিত। তাঁহার পুত্রের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কিলাধৰ্ভেদ নটে।

তুর্বাহইতে যেমন সহল্ল সহল রশ্মি নির্গত হইয়। সহল দিক আলোকিত করে: কিন্তু সন্দর্ম রশ্বিই এক পদার্থ-সেইরপ ঈশ্বরের এক পুত্রভাব হইতে কোটি কোটি পুত্র জন্ম ধারণ করিয়া জগতের অন্তান ও পাপ হংগের অক্ষকার দর করিতেছে। বেমন প্রকাণ্ড জনত অধি হইতে চারি ।
বিকে প্রায় জুলিছ সকল ধাবিত হয়, মেইরপ এক
অনন্ত ঈথর হইতে জুল জুল অধিজুলিছের কিন্তা হ্র্যারাধার প্রায় গাহার ছোট ছোট সভানের। জগতের হিতমাধন করিতেছে। সকলেই গাহার এক পুত্রভাব প্রকাশ্র
করিতেছে।

(यमन कर्पात किंद्रग क्या इट्ट निर्मेष्ठ इट्टा ममक्ष মৌরজগংকে আলোকিত করে: কিন্তু কিরণ কোটি কোটি যোজন দরে থিয়াও বলিতে পারে না যে "এখন আমি সূর্যা ুটতে বত দরে আসিয়াছি, এখন পর্যা না ধাকিলেও আমি " অনোর কার্য্য করিতে পারি।" সেইরূপ ঈশ্বরের সত্যুন পৰ্যইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াও ঈশরবিহীন হইয়াঁ মুহতের জগ্রও কিছুই করিতে পারে না। সভানের চিভা, ভাষ ইন্ধা, সকলই ভাহার পিতা ঈহর হইতে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরেরই। যেমন পূর্যোর কির্ণ পূর্য্য হইতে স্বতম্ত নতে, সেইরূপ ঈখরের সন্থান অথবা সেই সভানের শক্তি, জ্ঞান, থেম পুণা ও শান্তি ঈধর হইতে সভত নহে। সভানের সমস্ত সাপত্তি, ঐথর্য্য, ভাহার পিতার সাপত্তি ঐথর্য্য ৷ সন্তঃ-নের নিজের কিছুই নাই। ধেমন পূর্য্য বলিতে পারে না আমার কিরণ আমার নহে, তেমনি ঈ্থর বলিতে পারেন না আমার সন্তান আমার নহে। সূর্য্য ধেনন কিবল বিনা থাকিতে পারে না তেমনি পিতা পুত্র ছাড়া থাকিতে পারেন না